



## ত্রতীয় খণ্ড

# श्राक्षण बुन्यान



#### প্রথম প্রকাশ অগ্রহারণ ১৩৬৫

#### ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

ব্লক,—ব্যানার্মিজ ব্রাদাস ৬৪, কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা

8২, কর্মনালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। ৮০বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীস্থকুমার চৌধুরী ঘারা মৃশ্রিত।

## উৎসর্গ

জগত জন অম্বা,—

শ্রীশ্রীমা

জননীকে।

#### —লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ<u>—</u>

জলাধারের অন্তরীক্ষ প্রাণকুমার

তম্বাভিলাদীর সাধুসঙ্গ ১ম

" ২য়

' ৩য়

অবধৃত ও যোগিসঙ্গ

মুক্ত-প্রুষ প্রসঙ্গ

হরি যাকে রাখেন

হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর

হিমালয়ের মহাতীর্থে

গঙ্গোত্তরী হতে যমুনোত্তরী ও গোমুখ

অতীত স্বপন

সেকাল ও একাল

পঞ্চমা

## কয়েকটি কথা

গ্রন্থের বিষয়বস্তা, ঘটনার বিবরণগুলি কয়েক বংসর থেকে কথা সাহিত্য, গল্পভারতী, জনসেবক, তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি মাসিকে কোনটি বা শারদীয়া সংখ্যায় বেরিয়েছিল,—কেবল বিধিনির্বন্ধ লেখাটি অপ্রকাশিত ছিল, এখন সকলগুলি একত্রে তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গের তৃতীয় খণ্ডরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোলো,—এইজ্যু শ্রিফু ডি. এম্ লাইব্রেরীর অধিকারী মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

# তুচীপত্ৰ

| বিষয়               |      |       | পৃষ্ঠা |
|---------------------|------|-------|--------|
| नत्रज्ञी नाताग्रग   | •••  |       | 3      |
| পান্থের দেহমৃক্তি   | •••  | • • • | •      |
| আত্মার পরশ          | •••  | •••   | ১৯     |
| অনাথের বন্ধুলাভ     | •••• | •••   | ৩৯     |
| বগলা বাবা           | •••• | ••••  | ৫৩     |
| অপরূপ সত্তা-বিনিময় | •••• | ••••  | ৬৫     |
| ফিরঙ্গ-বাবা         | •••  | ••••  | 328    |
| বিধি-নিৰ্ব্বন্ধ     | •••  | ••••  | ১৯৫    |
| ত্রিমূর্ত্তি-যোগি   | •••  | •••   | ₹8¢    |



## তন্ত্ৰাভিলাসীর সাধুসঙ্গ

## নররূপী নারায়ণ

কভু যদি দেখ,—হে রাজন্! দীনবেশী অন্তুত-দর্শন কোন একজন আসিতেছে তব সিংহাসন পানে,— অতি-সঙ্গোপনে, নিভূত অন্তর্ত্ত হতে দূর করে দিও যত শোর্য বীর্য রাজ-অভিমান তব; যেন কোন অংশ তার প্রকট না হয় তব মুখে,— व्याकारत श्रकारत किश्वा कावशारत, वारका वा कतरन। এই ভাবে হইয়া প্রস্তুত,—ত্ব'বাহু প্রসারি,— উঠিয়া আসন হতে,—হরি, হরি, নারায়ণ বলি হয়ে অগ্রদর,—আলিঙ্গনে বাঁধিয়া তাহারে ধরিও আপন বুকে—। কিন্তু যদি উদ্ধত প্রকৃতি হেতু আত্ম-মভিমানে,— দীনহীন ভাবিয়া তাহারে— বাধে যদি বরিতে আপন বলি: তবে---অন্ততঃ এটুকু করো,— সিংহাসন হতে উঠি জোড় করে দাড়ায়ো ক্ষণেক, অতঃপর কোরো নমস্কার, নমো নারায়ণ বলি।

### ভন্তাভিলাসীর সাধুসঙ্গ

সম্ভাবণে স্বাগত জানায়ে,
বসাইয়ো নিজ সিংহাসন-পাশে নিকট আসনে।
কেবা জানে কোন্ অনিশ্চিত ক্ষণে
আসিবেন কোন মহাজন, অথবা স্বয়ং
রাজরাজেশ্বর ছন্মবেশে—
অশেষকল্যাণ-মূর্তি,
যাহার ঈক্ষণে মাত্র
ঘূচিবে তোমার স্বার্থ-অন্ধ মনের গরল,
ত্রিভাপের যত ছঃখ জালা।
টুটিবে গরিমাগ্রন্থি,
শান্তিপূর্ণ প্রাণ,—সর্বঅর্থসিদ্ধি লাভ ঘটিবে ভোমার;
সত্যবাণী মানিও রাজন্। নিজস্থানে করিয়ো দর্শন
অপরূপ বেশে নর্রূপী নারায়ণে।



পথে যারা চলে পথিক তারাই, —িকন্ত এমনও আছে যারা পথে শুধুই চলে না পথে বাসও করে। বলতে গেলে পথই তাদের আগ্রয়। যাযাবর তারা সত্যই; এই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একবার তাদের এক দলের সঙ্গে কিছুকাল বসবাস ঘটেছিল। ঐ সময়ে বেশ সহজেই সকল প্রদেশের মাহুষের সঙ্গে বড় আনন্দে, ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করতে পারতাম—তাহাতেই একটা আনন্দ ছিল, অনেককিছু লাভও হতো। তখন বৃন্দাবন থেকে মথুরা হয়ে রাজপুতানা অতিক্রম করে গুজরাটের দিকে যাচ্ছিলাম, ঘারকানাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে।

ভরতপুর পেরিয়ে জয়পুরের দিকে যেতে পথেই এই পান্থদের
সঙ্গে মিলন, সদল বলে চলেছিল পশ্চিমদিক পানে। তাদের সঙ্গে
যোগাযোগটা ঘটলো শৈলবারা নামে একথানা গ্রামের প্রান্তে,
মাঠের উপর প্রকাণ্ড এক বটরক্ষতলে। দেখতে দেখতে নিকটেই
কাঁকা মাঠের উপর তাদের তাঁবু, ছোট ছোট মোটা কাপড়ের ঘর
তৈরী হয়ে গেল। জনবিরল বসতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অনেক দ্রে
দ্রে। এদের দলটি যেখানে পড়লো পাশেই একখানা ছোট্ট গ্রাম,
—শৈলবারা।

এই সব স্থান আমার বুন্দাবন বলেই মনে হয়,—মাটি, মান্ত্র, নর-নারী, গাছ-পালা, দৃশ্য, যা'কিছুই দেখচি সবই ফেন ঐ শ্রীবৃন্দাবনেরই অংশ বলেই মনে হচ্চে,—ব্রজপুরের নেশা এখনও বোধ হয় কাটেনি। যাক সে কথা, এখন এদের কথাই বলতে হবে। পাস্থ বা পন্থ বোলেই এরা নিজেদের বলে, আবার কোথাও উদাসী বোলেও পরিচয় দিয়ে থাকে,—অথচ সংসার সঙ্গেই আছে।

দলে যার কথা স্বাই মানে তার নাম দেবরাজ। পঞ্চায় বংসর বয়স কিন্তু মনে হয় অনেক কম, চমংকার কর্মঠ শরীর। এরা তিনটি ভাই, বড় ভাইটি সয়্যাসী। এদের পিতা ভীমরাজ—তিনি এখনও আছেন প্রায় একশো বংসর বয়স। শ্রমসাধ্য কাজ আর তাঁকে করতে দেওয়া হয় না তবে তিনি স্বই দেখেন শুনেন। দেবরাজের ছোট ভাই মেঘরাজ, দেখতে যেন রাজপুত্ত—কি অসাধারণ শ্রমশক্তি, সারাদিন কাজে লেগেই আছে। যে কয়টি পুরুষমূর্ত্তি দ্বেষ্টি প্রত্যেকর কাজ মনে হয় যেন আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

পরদা-প্রথা আছে, মেয়ের। প্রায়ই ভিতরে থাকে, ব্যতিক্রম কেবল একটি মেয়ের বেলা। কুমারী মেয়েটি মেঘরাজের, নামটি তার ইন্দ্রী, ইন্দ্রাণী থেকে ইন্দ্রী হয়ে গিয়েছে, ব্রুম্ব তার চোদ্দ হবে। এরা রাজস্থানী,—রাজপুত জাতির শৌর্য্য-বীর্য্য এদের মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ রূপেই প্রকট দেখেছি। মেয়েদের ঘাগরা, কাঁচলী আর ওড়না। আর মরদের চুড়িদার পা-জামা, গায়ে ছাতিবন্ধ পিরান, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি।

মেঘরাজকে ভারি স্থান দেখতে, বয়স তার প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু দেখতে যেন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বংসরের যুবা, তারই মেয়ে ঐ ইন্দ্রী। হাতে তীর ধন্তু,—আর নিঃসক্ষোচ গতাগতি, সর্বত্ত। শিকারে তার অসাধারণ লক্ষ্য। চৌদ্দ বংসর বয়স, তার রূপটি অপরূপ বলা যায়, তার উপর বাহুবলও অসাধারণ। একটা ডৌল, ভামার ঘড়ার মতই দেখতে, প্রায় ঘাট হাত গভীর কুয়া, তাই থেকে দিনে অনেক বারই জল তোলে। আমি যে কয়দিন তাদের

#### পাম্বের দেহমুক্তি

আশ্রয়ে ছিলাম,—বেশীর ভাগই ঐ ইন্দ্রী, আর মেঘরাজকেই জল ভূলতে দেখেচি।

এদের যে ধয়ু, বাঁশ বটে কিন্তু কি শক্ত, হাড়ের মতই কঠিন, কার সাধ্য সহজে বাঁকায়। ছিপাটা থাকে খোলা, ব্যবহারের সময় অতি অল্পকণেই মোটা তাঁতের ছিলাটা পরিয়ে নেয়, অবশ্য হাঁট্র চাড় দিয়েই ধয়ুটি বাঁকাতে হয়,—তারপর শর সন্ধান করে। তীর ছোঁড়বার সঙ্গে সঙ্গেই একটি আওয়াজ হয়, রামায়ণ মহাভারতে তার নাম টল্লার! সে টল্লার স্থানবিশেষে বড়ই চমকপ্রদ—ভয়য়র ঐ টল্লারে বনের পশুও ভয় পায়। যখন বাঘ, ভালুক বা হরিণ নজরের মধ্যে এসে পড়ে তার আর রক্ষা নেই। এদের শিক্ষাই এমন যে তীরটা ধয়ু থেকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিকারের অঙ্গ ভেদ করে ফলাটা সোজা বার হয়ে যায়। যদি কোন মায়য়্য এদের শক্র হয়,—একটি বাণ তার নামে উৎসর্গ করা থাকে, তাইতেই নিশ্চয় তাকে ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে।

একটা বড় বাবলা গাছ, কাটা হয়েছিল। এখন ছাই থেকে ডাল আলাদা, গুড়ি আলাদা, বড় কাঠের চ্যালা সব কেটে কেটে পাশেই রাখচে—মেঘরাজ আর দেবরাজ। গাপ গাপ গাপ — কোপ পড়চে কুড়ুলের;—অল্প দ্রেই বসে বসে দেখচি। এদের কাজটা, বটগাছ থেকে খানিক তফাতে। হঠাৎ একটা বাবলা গাছ কাটবার কি এমন দরকার পড়লো বুঝতে পারলাম না; দেবরাজকে জিজ্ঞাসা করলাম,—সে বললে, এখানে কাল একটা বড় যজ্ঞ হবার কথা আছে,—দেখতেই পাবে।

আমার কি হয়েচে—জানি না, এদের স্বাধীন জীবনের সব কিছুই ভাল লাগে। এদের কাট কাটা, জল ভোলা, যা'কিছু কাজ সব,—এমনই স্থানর, এদের দেহায়তন ভলির সঙ্গে মানানো,—ভাইই দেশছিলাম বসে বসে, বেলা তখন প্রায় দশটা,—গরম খুব। উত্তর দিক থেকে একটি ঘোড়দওয়ার আদচে দেখছি,—ক্রেমে কাছে এদে এখন ঘোড়াটা দাঁড়ালো,—তার উপর থেকে নামলেন এক সরকারী দফাদার। মথুরার কোন সরকারী মহাপ্রভুর চাপরাশী হবেন,—খবর দিলেন, কে এক সাহেব কমিশনার আদচেন, তিনি এইখানেই থাকবেন আজ, এইখানেই তাঁর তাঁবু পড়বে এবং এখনই সব এসে পড়বে,—স্থতরাং সব হটাও। হুজুর এই সাহেবটি কমিশনার আর বড়ে লাটোঁ সাহেবের দোস্ত,—হিন্দুস্থান শায়েরমে আয়া,—ইত্যাদি—ইত্যাদি। বটগাছটা থেকে খানিক দ্রেই পন্থদের তাঁবু। সাহেবের তাঁবু অক্য দিকে, কিম্বা এই গাছের কাছেই হতে পারতো কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু তবুও জমাদার সাহেবের হুকুম এখান থেকে সব হটাও। বলতে নেই এখন এটা ব্রীটিশ আমল।

মেঘরাজ বললে,—কাহেজী, হামলোক ক্যা ভগবানকা পয়দা হুয়া জিউ নহি ? হাম লোক ইহাই ঠাহরেগা—কইকো বাৎদে হুটে: নহি ।

সর্বনাশ-এরা বলে কি?

এদিকে দেখতে দেখতে সাহেবের মালপত্র, লোকজন, ছোলদারী পর্যাস্ত সবই এসে হাজির। ছোলদারী এসেচে—এখনই তাঁবু খাটাতে হবে,—জমাদার তাড়া লাগাতে আরম্ভ করলে। মেঘরাজ কোন কথা না বোলে নির্ছের কাজ করতেই রইলো। জমাদার দেখলে এ পক্ষ তুর্বল নয় বরং শক্তিমান;—সে তো প্রমাদ গনলে।

এবার জমাদার মিষ্টি কথায় বলচে,—আরে, এ যে কমশানার, বড়লাট সাহেবকো দোস্ত,—ছোটে লাট-সাহাবকো,তরে আদমী— ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেবরাজ কিন্তু না রাম না গঙ্গা, কোন কথা নয়, গপার্গপ্রকাপ ঝাড়তে লাগলো বাবলা ডালের উপর।

বেলা বেড়ে যেতে লাগল—্শেষে, দ্রে আগমনশীল অশ্বারোহীরক দেখিয়ে সে বললে,—বো দেখো, অব হামারা সাহাব তৌশ্বা গেয়া, হামকো ক্যা বোলেগা— সব্ তোমলোগ আপনা সামালো। শুনে মেঘরাজ কুড়ুল ফেলে, গাছের ছায়ার মধ্যে এসে বুকের উপর হাত ছটি আড়াআড়ি রেখে, সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো,— দৃষ্টি তার দুরে,—ঐ ঘোড়সওয়ার।

দেখতে দেখতে সাহেবও এসে পড়লেন এবং বটগাছের নিবিড় ছায়ার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। ঘোড়া থেকে না নেমে, সরল দৃষ্টিতে একবার মেঘরাজের দিকে আর একবার অদ্বে এদের তাঁবুর দিকে তারপর নিজের লোক লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামের দিকে দেখলেন। ইতিমধ্যে জমাদার সেলাম ঠুকে তার বক্তব্যটা বলে যেন নিশ্চিস্ত হয়ে বাঁচলো। সাহেব যেন সবই বুঝলেন, কিন্তু ঘোড়া থেকে নামলেন না বা কোন কথাই বললেন না।

এখন এই বটগাছটার কথা একটু আছে,—গাছটার বছবিস্তৃত্ত শাখা, এ অঞ্চলের মার্কা-মারা গাছ। এই বিখ্যাত গাছটির তলায়, সারাদিনই মানুষ, পশু, আর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পক্ষী ও সরীস্পের বসবাস আছে। দিনমানে অনেক পথিক রেঁথে খায়, ছপুরে—রাখাল, গো-পাল ক্লান্তজীবেরই আড্ডা। ছায়াতে বিশ্রামের সঙ্গেই সবার সম্বন্ধ। বাঁশী বাজায় রাখাল, ক্লান্ত গো-পাল যখন ঝিমুতে ঝিমুতে জাবর কাটে শুয়ে শুয়ে। কাছেই একটি কুয়া আছে,—কাজেই এ অঞ্চলের সবারই, যাতায়াতের পথে লক্ষ্য থাকে এই গাছটির দিকে। যাই হোক, এই সাহেবের অবস্থা ক্লান্ত, ঘোড়ারও তথৈবচ,—কিছু কম নয় উপরস্ত তার মুখেতে কেনা, যেটা বছদ্র থেকে আসার লক্ষণ। এই তরুচ্ছায়া তখন সবার পক্ষেই স্বর্গ। অথচ সাহেব তখনও ঘোড়া থেকে নামচেন না,—কেন? মনে তাঁর একটা কিছু চলছিল,—মেঘরাজের সেই দৃঢ়, পাথরের মৃত্তির মত নিম্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকা দেখে হয়তো মনে কিছু বিক্লম্ব আছার পেয়ে থাকবেন। এমনই সময়ে কোঁস, কোঁস,

হিস্-স্-শব্দের সঙ্গেই দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো,—প্রায় বারো হাত ভকাতে। দেখা গেল সামনা-সামনি এক চক্রধর—স্থির,—চক্র ভুলো, সোজা দাঁড়িয়ে কি যেন দেখচে। দেখতে দেখতে সাহেবের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল,—আর নামার কথা ভাবতেও পারলেন না। কেবল জান হাতটা সট্ করে বেল্টের দিকে গেল যেখানে তাঁর মূল্যবান পিস্তলটা ঝুলছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের উপর তাঁকে আশ্চর্য্য করে দিলে। হলো কি,—পিস্তলটির হাতল বাগিয়ে ধববার আগেই একটি ভীক্ষ বাণ এসে ঐ চক্রধরকে বিঁধেই মাটির ভিতরে ফলার

খানিকটা ঢুকে গেল।
তাঁর দৃষ্টির সামনে
সাপটা একবার সর্ব শারীর পা কা তে
পাকাতে সোজা হয়ে
অল্পনে এখানেই
স্থির হয়ে রইল।
এইবার সাহেব ঘোড়া
থেকে নেমে পড়লেন,
আর সঙ্গে সঙ্গে সদাই
প্রক্লমুখী ইন্দ্রী এসে
দাঁ ড়া লো, হা তে
মৃষ্টিবদ্ধ ধন্ন। সেই



মৃর্ষ্টি দেখেই সাহেব চমংকৃত হলেন, মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন,
—Amazon, indeed! ইন্দ্রী, কি বুঝলেন ভগবানই জানেন
কিন্তু সাহেবের দিকে চেয়ে উপর নীচে মাথা নাড়িয়ে বললে,—
জী হাঁ, সাহেব।

এবার সাহেব চমংকার হিন্দি তে বললেন,—হাম্ শ্লাপ্কি

হিন্দুস্থান দেখনেকো আয়া, বড়ি দূর সে। অব্ইয়ে রাজস্থান মে স্থুমরহা। ইতিমধ্যে মেঘরাজ একটা লাঠির উপরে সাপটিকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল পোড়াবে বলে। জাত সাপকে মেরে,— না পোড়ালে পাপ হয়, ভারতের সর্বতিই এই সংস্কার।

সাহেব এখন স্বচ্ছন্দে পায়ে পায়ে এসে একটা মোটা শিকড়ের উপর, সামনে আর এক শিকড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে বেশ যুৎ করেই বসলেন। ইন্দ্রী একদৃষ্টে সাহেবের দিকেই দেখছিল। নারীজাতির মধ্যে যে স্নেহ ও সেবা-প্রবণতা আছে তা যাবে কোথা? সাহেবের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল দেখে,—সে তার চাঁপার কলিরমত আঙ্গুল চারটি নিজের মুখের পানে তুলে সঙ্কেতে খাওয়ার ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—সাহেব! কুছ খাওগে?

সাহেব চমৎকার হিন্দি বলেন,—এখন উত্তরে বললেন,—আচ্ছা,
—বোলো পহলে মুঝে ক্যা খিলাবেগা ? ইন্দ্রী বললে, হম্লোগকা
ঘবমে যো কুছ তৈয়ার হৈ বোহি লায় শক্তা;—রোটি-টিক্রা, কুছ
ভাজি, আচার ওর দহি, পেঁড়া হথকা। আশ্চর্য্য ব্যাপার—সাহেব
বললেন, বহোতাচ্ছা, হাম্তোমেহমান,—লা দো যো আপকী ইচ্ছা,
লেকেন্ হামারা পিয়াস লাগা। ইন্দ্রী ক্রত পদে চলে গেল তাদের
তাঁবুর দিকে;—আর অল্পক্ষণ পরেই একটি থালিতে হুখানা বড় বড়
মোটা পরোটা, কিছু ভিণ্ডির ভাজি, একটি তেলের আমশী, ছোট
একটা পাথরের বাটিতে দই। আর হুটো প্যাড়া নিয়ে এলো আর
ঝকঝকে মাজা একটা রূপার মতই কোন ধাতুর ঘটিতে এক পাত্র
জল এনে দাঁড়ালো। সাহেব দেখেই খুসি হলেন, কিন্তু খালাটি
গ্রহণ করবার আগেই বেশ সরলভাবে বললেন, দো-রোটি নেহি
একই হামারা বাস্তে কাফি হৈ, ব্যাস্ প্রেরু সব ঠিক রহনে দিজিয়ে।

সাহেব বড়ই উদার দেখলাম, তাঁর বস্থবৈধ কট্সকম; একজন কলমোঞ্জোলাইট; তখনকার দিনে এধাতের ইংরেজ হর্ল্ছ ছিল। যাই হোক সাহেব তো ঐথানে বসে বদে, কোলে থালা রেখে দিবিব হাতের সঙ্গে আঙ্গুলের ব্যবহার করলেন,—বেশ ভারিয়ে তারিয়ে ভাজি দিয়ে খেলেন সেই পরোটাখানি, তুই আঙ্গুল দিয়ে দিধিও খেলেন সবটা, শেষে, মিষ্টি,—খরের তৈরী টাটকা ক্ষীরের প্যাড়া তুটি, তাতে চিনির নাম গন্ধও ছিল না। ইন্দ্রী চলে গেল, যখন



সাহেব খেতে আরম্ভ করলেন, কেবল সেথা আমি, আগাগোড়া সব কিছুই কাছে বদে দেখছিলাম। খেতে খেতে সাহেব আমার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং প্রশ্ন আরম্ভ করলেন।

আমার কাপড়-চোপড় এবং চেহারাটাও বোধ করি এদের বিপরীত। তখন মাথায় বড় বড় চুল, গোঁফ দাড়ি, ভিতরে কৌপিনের উপর একটা মোটা চাদর মাত্র সর্ব্ব শরীর বেড় দেওয়া, বুকের উপর গাঁট বাঁধা। চলবার সময় পাগড়ি জড়ানো, না হলে খালি মাথা। কাছেই একটা কম্বল পাট করা দেখে সাহেব,—আমার সঙ্গে এদের কি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করলেন হিন্দিতে। পরিচয়ে আমায় বাঙ্গালী জেনেই সাহেব যেন কৌতৃহল আবিষ্ট হয়ে বলেন, How strange! I know you people are a terror to the Govt.—I was requested by the commissioner Mr. Ronald Pierce to keep an eye and beware of Bengalees and now I am to deal with one.

আমার মনে হোলো সাহেব কখনই ইংলিশম্যান নয়,—ভাই সাহস করে জিজ্ঞাস। করলাম, উরোপের কোন দেশের লোক তুমি, ভার ? সাহেব বললে, আমি আইরিশ, চার বংসর ভারতে এসেছি;—প্রথমে ১৯১০ সালে এসেই আমি হিন্দি শিখলাম;— হিন্দি জানলে সাধারণের সঙ্গে মেশবার স্থবিধা হয় ভারপর থেকে আমি সারা উত্তর ভারত ঘুরেছি। ছু বছর আগে প্রয়াগে কুন্তমেলা দেখেছি—আমি তখন সরকারী কাজ নিয়েছিলাম। আমি সারা উত্তর ভারতের প্রায় সবই দেখেচি বোলতে পারি। হিমালয়ের অনেক স্থান দেখেছি। দারজিলিং-এ কাঞ্চনজন্থার মত তুবার দৃশ্য পৃথিবীর অস্ত কোথাও নেই। এবার দক্ষিণ ভারত দেখবো মনে করেচি। ইত্যাদি ইত্যাদি—

কলকাতার কথা হতেই তিনি বললেন,—সেখানে বিপিন পাল, অধিকা মজুমদার, স্থরেন্দ্র ব্যানার্জি প্রভৃতি তখনকার বরেণ্য পুরুষ দেশসেবকদের সঙ্গে মিলেচেন। শেষে ভয়ানক খুনী হয়ে উঠলেন যেম্নি আমি ই, বি, হাভেলের নাম করলাম—আমাদের আর্চি ক্লের অধ্যক্ষ ছিলেন। জানলেন আমি শিল্পী। জামার

খাতাখানিও তাঁর নজরে পড়লো। তার মধ্যে ইন্দ্রীর একটি পেন্সিল স্কেচ ছিল, দেখে ভারি খুসী।

এবার সাহেব একটু বিশ্রাম নিয়েই ঘোড়ায় উঠলেন এবং তাঁর আরদালীকে বললেন,—চিজ বস্ত উঠাকে আগে ভেজো, হাম্ ইধার ঠারনে নহি মাংতা। আগাড়ি, মাইল করিব্ চলো, বন্ কোটারী গাঁওমে রাভকো রহেঙ্গে। প্রফুল্ল মুখে একবার ইন্দ্রীর দিকে ফিরে একটু হেসে হাভটি তুলেই বললেন রাম, রাম। ইন্দ্রী কিন্তু, রাম রাম করলে বটে—তা ছাড়া শেষে আবার বললে, কেঁও সাহেব, ইহা রহনেকো ভর্ লাগা ? সাহেব মুচকে হেসেই বললেন—জি হাঁ, বো চিজকো হাম্ বহোত ভরতে।

সাহেবের ঘোড়া তখনও গতি পায়নি,—পায়ে পায়ে চলছিল—
অল্প থানিকটা পথ যেতেই সামনে বেশ লম্বা-চওড়া এক সাধু মুর্ত্তি
দেখা গেল,—প্রোচ, বয়স বোধ হয় যাট বংসর,—চমংকার চেহার।
সঙ্গে চেলা একজন, সাহেবের সামনে পড়লেন। সাহেব সাধুর
দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে ঘোড়ার গতি সংযত করলেন,—
ঘোড়াটা যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েচে, সাধু একটু ক্রভ এগিয়ে গেলেন,
—একটু মুচ্কে হেসে বললেন—এলাহাবাদ কুন্তু মেলেমে আপকো
দেখা থা ?

সাহেব বললেন,—ঠিক্ ঠিক্—ইয়াদ আপ কো বড়ি ঠিক।
সাহেব যথন কুন্ত মেলা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন—তাঁর ইচ্ছা
হয়েছিল যদি এই সব সাধুর মধ্যে এমন কাকেও পান, যিনি তাঁর
মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন;—এমনই সময় সাধৃতি
সাহেবের সামনে এসে বললেন,—সাহেব, কি ভাবচো তুমি?
সাহেব বললেন, তুমিই বলো আমি কি ভাবচি। তখন সাধু ঠিক
তাহার মনে যা হচ্ছিল সেই কথাই বলে দিলেন। তখনই সাহেব
বললেন, ঠিক এ কথাই আমি ভাবছিলাম বটে; তা আমি আরও

कान कारे। ज्यंन माधू वललन,— अयंन व्यापि क्यांन एता व्याप्त क्यांन एता, अतं त्यांन क्यांरे हरत नाः, अतं त्यांत अकतात राज्यांन प्राप्त मर्क व्याप्तात राव्या हरतं, ज्यंन राज्यांन क्यां क्यांन प्राप्त वलरान,— राव्यां क्यां क्यां क्यां हरतः। मारहर वलरान,— राव्यां क्यां क्या

এখান থেকে থোড়াই দূরে আমার তাঁবু,—দেখানেই কথা হবে। সাধু বললেন, আমার এখন যাবার বড়ই দরকার এখানে,



त्वाल উनाजीत्नत ठांव्त नित्क तिथित नित्न । त्नरं वलत्नन,
—कान अथानकात काक त्मरं राजातात मरक तमथा श्रां भारत।
त्वाला प्रेमिक नित्क नागतान । मारश्य मरक त्यरा राजा वलतान,
—आमात काग्रगाण। वन-काणाती—त्यन मर्न थारक,—अथान तथरक व्यत्न मृत्र।

मूठरक ट्राम माधु हनारमन পश्रापत छात्रत पिरक।

এর পর যে ব্যাপার ঘটলো তা যেমনই অদ্ভুত তেমনি বিশায়কর। সাধু এসে ঐ বটগাছ তলায় বদলেন। কাকেও ডাকতে হলো না;—অল্ল কতক্ষণের মধ্যেই প্রথমে অতি বৃদ্ধ ভীমরাজ এলেন, দঙ্গে সঙ্গেই দেবরাজ আর মেঘরাজ, তাঁকে ধরে নিয়ে এলো, আর ইন্দ্রী নাচতে নাচতে এলো। স্বাই নতশিরে সাধুর পাদস্পর্শ করলে সাধুও পন্থদের স্বাইকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্কাদ করলেন। সেখানে যেন আনন্দের বাতাস হইতে লাগলো। আমার মনে হোলো, এই সাধুটি যাযাবর দলের কেউ হবেন,—কারণ যে ভাষায় তাদের মধ্যে কথা হতে লাগলো সেটা তাঁদের নিজেদের মধ্যেই প্রচলিত একটা ভাষা। চমংকার ভাষা, সেটা মারহাটি, গুজরাটি, সিন্দি, হিন্দি কোন ভাষাই নয়,—কেমন এক বিচিত্র ভাষা। সেই ভাষায় তারা এমনি আনন্দ উচ্ছাস প্রকাশ করতে লাগলেন আমি কিছু না ব্রুলেও ওদের আনলের ছোঁয়াচ লেগেই ওদের সঙ্গেই মেতে গেলাম। ছিলাম আনন্দেই, অথচ মনে মনে চুপচাপ ভাবছিলাম এদের সঙ্গে সাধুর সম্বন্ধটা কি হতে পারে ? খানিক পরে ইন্দ্রী যখন আমায় খাবার দিতে এলো তখন তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এই স্বামীজী কে,—এর সঙ্গে তোমাদের কিছু সম্বন্ধ আছে নাকি ?

হাঁ হাঁ, স্বামীজীনে হামারী জেঠা, আমার বাবার বড় ভাই, ভীমরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। সংসার ত্যাগী,—জয়পুর রাজ্যে গলতা গদির গুরু মাধবাচার্য্যের শিশু, বাচপনসে। আশ্চর্য্য মানুষ, উনি কখন কখনও আপনিই আসেন, উনি ঠিক টের পান যেখানে আমাদের তাঁবু পড়ে। কিছুদিন থাকেন, উপদেশ দেন, তারপর আপন ইচ্ছা মত চলে যান আমাদের আশীর্কাদ করে। উনি ভগবানে প্রাণ মন ঢেলে দিয়েচেন, উনিও ভগবান হয়ে গেচেন।

এতটা বুঝিয়ে আমাকে বলার পর ইন্দ্রী আমার দিকে এমন ভাবে খানিক চেয়ে রইলো যেন একটা বিশেষ কথা ভাবচে সে আমায় বলবে কিনা, আমি বুঝবো কিনা, আমায় বলা সঙ্গত হবে কিনা, সেই সব কথাই যেন ভাবচে মনে হলো।

আরও মনে হোল,—একটা গুরুতর বিষয় যেন তাকে বেদনা দিচে। কিছু তো বুঝতেই পারিনি কেবল তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে অপেক্ষাই করচি কভক্ষণে তার মুখ থেকে কথাটা বার হবে। শেষে আমার কানের কাছে মুখ এনে অত্যস্ত মৃত্ স্বরেই বললেঃ—

আপ ক্যা জানতে, জেঠাজি কিদবান্তে ইসি বখৎ ইধার আয়গেয়া ? শুনে তখন আমি অবাক হয়েই বললাম, মুঝে ক্যা মালুম ? তার মুখখানি একবার একটু মান হয়ে গেল, অন্তরে যেন সে একটা গভীর বেদনা অন্তব করচে এই রকমই আমার মনে হল। একটু সামলে নিয়েই সে মৃত্যুরে বললে,—আজ পূণিমা, দাদাজী আজ শরীর ছোড়েক্তি—ইসবাস্তে জেঠাজীনে ইহাঁ আগ্যা।

আমার কি যে হোলো বলতে পারবো না। তুপুরের সময় যখন স্বামীজী এনে বটতলে বস্লেন, আর বৃদ্ধ ভীমরাজ, দেবরাজ, মেঘরাজ সবাই তাঁকে পাদস্পর্শ করেই প্রণাম করলে,—আমিও সব শেষে প্রণাম করলাম স্বামীজীকে।

প্রথমেই পিতা ভীমরাজ এসে পুত্রের পায়ে হাত দিয়ে, একজন সাধারণ শিয়ের মতই প্রণাম করলেন। এ ব্যাপারটি বাঙ্গলার মাটিতে অচিন্তনীয়,—এমন কি কল্পনাতীত বললেও বেশী বলা হয় না। কি করে পুত্র পিতার প্রণাম গ্রহণ করবেন, তা ভাবতেই পারি না। কিন্তু এ তো হোলোই,—এই কর্মাক্ষেত্রে স্বচক্ষেই দেখলাম। তারপর আরও চমৎকার কথা,—পিতা দেহত্যাগের কাল জানতে পেরে পুত্রকে আনিয়েচেন অথবা সন্যাসী-পুত্র পিতার অন্তিম জানতে পেরে এসে গিয়েচেন তাঁর আত্মার সদগতির জন্ত, সাধনোচিতধামে প্রয়াণের জন্ম যিনি আজ আটচল্লিশ বংসর বিপত্নীক হয়ে তাপস-জীবন যাপন করে এসেচেন।

সেই রাত্রে স্বার সঙ্গে আমিও মহাত্মা ভীমরাজের দেহত্যাপ দেখলাম।



পূর্ণিমা তিথি,—সন্ধ্যার পর একপাশে দেবরাজ আর এক পাশে মেঘরাজ, ভীমরাজকে ধরে নিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই প্রাঙ্গণের উপর বিছানা পাতা, তাঁর উপরে তাঁকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিলে পর তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। জ্যেষ্ঠ, সন্মাসী-পুত্র বিছানার পাশেই একখানি আসনের উপর বসে ছিলেন। বোধ

হোলো এখানে এর মধ্যে ইন্দ্রী ব্যতীত নারী কেউ ছিলনা। সে পায়ের তলায় জমীতেই বসলো। সব চুপচাপ। একদিকে দেবরাজ অক্তদিকে মেঘরাজ,—আমি খানিক দূরে বটগাছের কাছেই বসে আছি।

জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক ভাসচে, এমন আলো যেন আগে কখনও কোথাও দেখিনি, আর নিস্তব্ধ রাত্রীর এতটা গান্ডীর্য্য কল্পনার অতীত। কাল চলেচে, প্রবাহের মতই তার গতি ঐ নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যে দিয়েই। দ্বিপ্রহর হোলো, চল্র ঠিক যখন মাথার উপরে,—সন্ন্যাসী আসন থেকে উঠে পিতার কানের কাছেই অত্যন্ত মৃহ্যরে কিছু বললেন। তখন ভীমরাজ,—আমায় বসিয়ে দাও, বলে হাত তুটি তুললেন। তুইজন তু'দিক ধরে তাঁকে বসিয়ে দিলে।

চমংকার বসা; একেবারে সোজাই বোসলেন, পিছনে কোন অবলম্বন নেই, প্রাণায়ামী যোগিবর যেমন প্রাাসনে স্থির বসে আত্মন্থ হন সেইভাবেই ভীমরাজ বসলেন, ছটি হাত ছই জামুর উপরেই রইল। ক্রমেই তিনি স্থির হয়েই গেলেন। চারিদিক নিস্তর। ক্রমেটা পুত্রও আপন আসনে স্থির। ক্রমে চাঁদ ঢলে পড়লো পশ্চিমে। সেই সময়ে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে একটি ধ্বনি উঠতে লাগলো। এক ধারায় তাঁর ধীর কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে উদর থেকে নির্গত সেই ধ্বনি চারিদিকেই বিস্তৃত হয়ে যেন বায়ুমগুল কাঁপিয়ে তুললে, স্বার অন্তরেই সেই ধ্বনির কম্পন, হরি, হরি—ঔ—ঔ—ঔ—ঔ—এইভাবে ঐ ধ্বনিময় বায়ুমগুলের মধ্যে মধাকালে কেবল একবার মাত্র—খাসের প্রান্তে হরি-ঔ,—সঙ্গে ভিনি যেন চমকে উঠলেন,—আর একধানি পা সরে নেমে আস্কর্ন্যুত্ত হয়ে গেল।

দেহত্যাগ ঘটলো ঠিক বান্ধ-মূহুর্ত্তে। মুখখানি ব্কের উপর ক্রুঁকে পড়লো। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে, হরি ঔ, বোলে তাঁকে প্রদক্ষিণ

করতে লাগলো,—সন্ন্যাসীও ছিলেন ঐ প্রদক্ষিণের সময়। প্রভাত হতেই তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হোলো। আর ঐ সময় মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আর প্রদক্ষিণ করে শেষে প্রণাম করলে।

দেখি, সন্ন্যাসী তখনই চলে গেলেন আর ফিরেও দেখলেন না পিছনে,—কেউ তাঁর সঙ্গে কোন কথাও বললে না।

বেলা হভেই আমি দেখলাম দাহ, বুঝলাম ঐ বাবলা গাছটি কাটা হয়েছিল কেন!

এমন মৃত্যু আগে আর কোথাও দেখিনি।

পরে মেঘরাজের কাছে শুনেছিলাম সব কথাই। ভীমরাজের বিবাহ হয় জয়পুরে উদাসীদের এক পরম রূপবতী মেয়ের সঙ্গে। চিরদিনই উদাসীরা যাসাবর, কিন্তু প্রথমে মেয়ের বাপ ও ভায়েরা ভীমরাজকে পছন্দ করেনি তথন মাধবাচার্য্য স্বামীই ভীমরাজের অসাধারণ গুণ ও শোর্য্যবীর্য্যের কথায় তাঁদের আকৃষ্ট করেন—তাইতেই তাঁরা ভীমরাজকেই কন্তা সম্প্রদান করেন। তারপর স্বামীজী, ভীমরাজকে বলেন তোমার প্রথম পুত্রটি ভগবানের জন্ত উৎসর্গ করবে এই প্রতিজ্ঞা যদি করো তা হলে তোমাদের এই বিবাহের ফল শুভ হবে। তিনি তাই-ই করেছিলেন। যখনই আমার প্রথম ভাইটি হোলো,—আচার্য্য স্বামী এলেন, নিয়ম মত উৎসর্গ করলেন তাকে ভগবানের নামে। তারপর পাঁচ বংসর বয়সের সময় তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন গলতায় তাঁর গদিতে। তখন থেকেই তিনি সয়্যাসী।



প্রত্যেক উত্তমশীল ব্যক্তির কাজে প্রতিভার খেলা কিছু আছেই এটা আমবা ধরে নিতে পারি—প্রতিভাবানকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি প্রাণে-প্রাণে।

পৃথিবীব সভ্য সমাজে প্রতিভাব আদর সর্ব এই, ওটি না থাকলে,—সভ্য সমাজ অন্ধকাব। অনেকেব ধারণা প্রতিভাবাদেবীব বিশেষ অন্থগ্রহ। ঐ শক্তি কোন বিশিষ্ট মানবের মধ্যে যথাকালে বিকশিত হয়, ঘসে মেজে চেষ্টা চরিত্রেব ফলে হবার নয়। তবে পরিমার্জনের ফলে অথবা প্রবল চেষ্টার দ্বারা যে খানিকটা হয় না—তা মনে হয় না; কিন্তু পূর্ণ বিকশিত প্রতিভার যে ক্রুডি বিদগ্ধ জনের প্রাণে প্রাণে অপূর্ব রসের প্রবাহ স্থিটি করে, রসিকের মর্মে যে বিচিত্র রসায়ভূতি জাগায়, ভাবকে জীবন্ত ক'রে তোলে সেই প্রতিভা যথার্থই ভগবানের প্রসাদ,—এ আমাদের অন্তরের কথা। তবে এইটি কালের মধ্যে দিয়েই একজনের জীবনে বিকশিত হয়। অনেক সময়ে বাল্যজীবনে একজন প্রতিভাশালীকে চেনা যায় না—এমনও হয় কোন কোন কোন ক্ষেত্রে।

অবিনাশ ছিল আমাদের সহপাঠি; তার পড়াশুনা বরাবর খুব ভালোই—কিন্তু তার প্রধান যে গুণে আমরা আকৃষ্ঠ হয়েছিলাম লেটি তার নির্বিরোধী অভাব, আর স্বার কাছে নমনীয় ভাবটি। যথার্থই ক্লাদের সকল ছাত্রের ঐটির অভাব, এটা আমি ভবন থেকে প্রাইট লক্ষ্য করে আস্থিতিনাম। বরাবরই দেখে আস্থিতি ক্লাসের যারা ফাষ্ট, সেকেও বা থার্ড বেঞ্চে বদে, যার যেটুকু আছে তাই নিয়ে জাঁক আর আফালনের সীমা নেই। যার স্থ-সোভাগ্যের কিছু নেই তার অভিজ্ঞতার গর্ব। এক সঙ্গে জড়ো হওয়া আর তখনই আরম্ভ হয়ে গেল ;—ধন, মান কৌলিহ্য, সম্ভ্রম, কর্ম, জ্ঞানাদি নানা ঐশ্বর্যের গর্ব। কিন্তু অবিনাশ একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। স্বার সঙ্গেই তার ব্যবহাব হয়েছে, কথাবার্তাও তার সকলকার সঙ্গেই সমান ছিল,—কিন্তু তার মূথ থেকে কখনও আমরা কোন বিষয়ে গর্ব, জাঁক বা অহঙ্কারের কথা শুনি নি।

একজন আরম্ভ করলে—এই শুনছিস্! আমরা নৈকয় কুলীন, আমার ঠাকুরদাদা মহা পণ্ডিত, পাঁচটি বিবাহ, ভোরা কি জানিস! আর একজন,—জানিস্! আমাদের তুখানা গাড়ি আর যা তুটো ঘোড়া—কি আর বলবো দেখতে যেন সায়েব বাড়ীর ঘোড়া। আর একজন বললে,—আমাদের বাড়তে এতদিন গ্যাসলাইট ছিল এখন ইলেট্রিক্ ফিটিংস আরম্ভ হয়েছে, স্থইচ টেপো আলো জলে উঠল, দেশলাইয়ের কিছু দরকারই নেই, পরে অবিনাশের দিকে চেয়ে বললে,—ভোদের বাড়ী কি আলোরে, গ্যাস বুঝি? অবিনাশ বললে, না ভাই, আমাদের সবই কেরোসিনের, হ্যারিকেন শঠন। এই ভাবের কথা। সে চুপটি ক'রে ঠায় বদে বসে সবার কথাই শুনছে, কিন্তু কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করলে কখনও কথা বার হ'ত না তার মুখে থেকে।

একই পাড়ায় আমরা থাকতাম,—সেই জন্ম আমার সঙ্গে তার মেশামিশি ছিল একটু বেশী। যখন আমরা সেকেও ক্লাসে পড়ি তখন তার বাবা মারা যান। কিছুদিন পর যখন সে মাথা নেড়া অবস্থায় ক্লাসে এল, একদল হাঁ হাঁ ক'রে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়াল, একটা টুপী পরিস নি কেন । একজন বললে, নেড়ামাথা নিয়ে এলি কি ব'লে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বা কিছু কারো কথায় উত্তর না দিয়ে এমন একটু হাসলে তাইতেই সবার কথার উত্তর হয়ে গেল। তখন থেকেই আমি কিন্তু তার উপর একটি করুণ প্রাদ্ধার ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলাম। তারপর যখন তার সঙ্গে দেখা হ'ত আমার মনে হ'ত ও আমাদের চেয়ে চের বড় এবং মহৎ।

লেখাপড়ায় তার আন্তরিক যত্ন ছিল, যা আমার সুধুনয় অনেকেরই ছিল না। দেড় বংসর পরে যখন সেবার এন্ট্রেল পাশ করলে এমন বেশী নম্বর পেয়েছিল, ইউনিভার সিটিতে সে বছরে দিতীয় স্থান অধিকার করলে। তাই স্কুল থেকে তাকে সংচরিত্রের জন্ম একখানা আর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে একখানা—তৃ'খানা স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়েছিল। ছোটটা আড়াই ভরি আর বড়টা ছয় ভরির পদক। অবশ্য সোনা তখন সস্তা ছিল সত্য,—তাহলেও সে ঐ তৃখানা পদক পেয়ে যা করলে তাইতেই আমার এ ধারণা বদ্ধন্ল হ'ল যে সে কখনই আমাদের মতো সাধারণ ছাত্র নয়, সে ঈশ্রঅভিপ্রেত কোন কাজ করতেই এসেছে।

আমাদেরই প্রতিবেশী এক অত্যন্ত গরীব ভদ্রলোক, প্রোঢ়, কারেলি অফিসে কাজ করেন, সাতান্ন টাকা মাইনে,—তাঁর মেয়ের বিবাহ। কহাাদায়ে তাঁর বিপন্ন অবস্থা আমরা দেখেছি। অবিনাশও সব খবর জানতো বিশেষ তার বাড়ী থেকে তিন চার খানা বাড়ী পরেই তাঁদের বাড়ী। পরিচয়ও ছিল বেশ। তিনি আত্মসন্মান খুইয়ে, ভিক্ষা ক'রে মেয়েটির বিবাহ দিচ্ছেন। যেদিন দে ঐ মেডেল হুখানা পেলে, স্কুল থেকে একেবারে তাঁদের বাড়ী গিয়ে উঠল। ভিতরে গিয়ে চুপিচুপি ভদ্রলোকটিকে অবাক ক'রে যখন ঐ হুখানি সোনা তাঁর হাতে দিলে, অবিনাশের মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক; যেন অবিনাশ কি করছে অথবা কি তাঁর হাতে দিয়ে দে বলছে কিছুই ব্রুতে পাচ্চেন না, এমন ভাবেই চেয়ে রইলেন অবাক বিশ্বয়ে।

অবিনাশ ধীরে ধীরে চারদিকে একবার দেখে নিয়ে, মৃহ কোমল কঠে বললে,—দেখুন এটা নিয়ে আপনার মেয়েকে কিছু একটা গড়িয়ে দেবেন। তারপর তাঁর পায়ে হাতটি রেখে বললে, আমার একাস্ত অনুরোধ এটা নিয়ে হৈ চৈ করবেন না,—ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, না হ'লে আমি বড়ই হুঃখ পাব।

এ সম্বন্ধে কোন কথা সে বাড়ীর কাকেও এমনকি মাকেও জানায় নি। অনেক দিন পরে মায়ের কাছে গোপনে বলেছিল।

এই পর্যস্তই অবিনাশের কথা বা আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কারণ এর পর আমি আর ঘরে থাকিনি ? বাড়ী ছেড়ে বাইরে বাইরেই থাকতাম ঘুরে বেড়াতাম এ দেশে ও-দেশে। প্রায় হ্বছর পরে একবার এসে, কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে মাত্র কয়েক দিন ছিলাম। শুনলাম, অবিনাশেরা এপাড়া থেকে অনেক আগেই উঠে গিয়েছে, কোথায় আছে সে, কেউ বলতে পারলেনা। ভারি ইচ্ছা ছিল তাকে একবার দেখবো। তা হ'লনা—সে যে কি করছে এখন জানতেও পারলাম না। আমি এখন নিজের ভাগ্যচক্রে, নানা বিপর্যয়ের মধ্যেই ওঠাপড়া করতে করতে দশ-বারো বংসর কাটিয়ে দিলাম।

তার মধ্যে পাঁচ বছর আর্ট স্কুলে, তারপর পর্যটন আর সাধুসঙ্গ।

ু এখন আমি দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানেই ঘুরছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে ত্রিবেন্দ্রামে এসে পড়লাম। খুব বড় না হ'লেও চমংকার রাজ্য এই ট্রাভাঙ্কোর, এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি এবং দেবস্থানও আছে। আবার আধুনিকতায়,—বোধ হয় জয়পুর, মাইশোর, বরোদা প্রভৃতি ভারতের বড় বড় কলিং প্রিলদের রাজ্যের অক্সভম ট্রাভাঙ্কোর, সংস্কৃতির দিক থেকেও কম নয়। নরনারী নির্বিচারে বিভাধিকারে এডটা অগ্রগতি, এমন আরু কোথাও দেখিনি। মহারাজার একটি মিউজিয়াম এবং চিত্রশালা, তাইতে বর্তমান ভারতের শিল্পোৎকর্ষের যত রকমের দৃষ্টান্ত আছে এখানে তার সংগ্রহ প্রচুর। তা ছাড়া বহুকালের প্রাচীন অমূল্য শিল্পকীর্তি ঐ অনন্ত শয়নে নারায়ণ মূর্তি,—আর যে মন্দির তার তুলনা নেই। কয়েকদিন থেকে এখানে সব কিছুই দেখবার পর ক্যাকুমারীর পথে যাত্র। করলাম।

উত্তর-দক্ষিণে এই নগরের বুকের উপর দিয়ে নদীর মতই এক প্রশস্ত জলপথ,—বাণিজ্য ব্যপদেশে অসংখ্য নৌকার যাতায়াত। সে নৌকাও বিচিত্র গঠনের, সে ধরনের নৌকা আমাদের উত্তর বা পূর্ব ভারতের কোথাও দেখা যাবে না, ভার চেহারাই আলাদা।

এই দীর্ঘ বিশাল জলপথে মধ্যে মধ্যে সেতৃ। অপূর্ব এই ট্রাভাঙ্কোর রাজ্য। ত্রিবেন্দ্রামকে ওয়া ট্রিভাগ্রামই বলে।

রাজধানী ত্রিবেন্দ্রাম থেকে একটি প্রশস্ত রাজ পথ—অসংখ্য জলপথ ও সেতু অতিক্রম ক'রে চলে গিয়েছে সাগরকূলে কন্তাকুমারী মন্দিরের দার পর্যন্ত। নানাদৃশ্য দেখতে দেখতে সেই পথেই চলেছি। মধ্যে মধ্যে ছোট বড় গ্রাম,—তার ভিতর দিয়ে পথটি বোধ হয় বাহায়ো মাইল হবে। ঐ রাস্তা এখন মোটর রোড হয়ে গিয়েছে, তখন মোটাম্টি পুরনো রাস্তা একটি ছিল। গ্রাম ছেড়ে, পথের ছিলফেই বাগান আর কৃষিক্ষেত্র। মাঝে মাঝে এক একটি গোপুরমের উচ্চ চুড়া দূর গ্রামের মধ্যে, পথের ধারে বড় বড় গাছের কাঁকে দেখা যায়। চমৎকার দৃশ্যের মধ্যে মুক্ত ভাবটাই সর্বক্ষণই যেন প্রাণে জাগায়। চলতে চলতে, প্রথম রাত্রে এক গ্রামে ছিলাম; দ্বিতীয় দিনে বৈকালে নাগরকয়েল নামে একটি বেশ বড় গ্রামে এসে পড়লাম। এখানে থেকে সাগর কূলে কন্তা মন্দিরে পৌছাতে আরও একবেলার পথ। এখানেও আছে দেখলাম

একটি বিশাল মন্দির—প্রাচীন শিবেরই স্থান। গোপুরম দেখেই পা আমার সোজা পথছেড়ে মন্দির পানেই চললো।

গোপুরম অতিক্রম করেই প্রাঙ্গণ, তার চার দিকেই দীর্ঘ পাষাণময় দরদালানের মতই। তার স্তম্ভগুলি অপূর্ব শিল্প-কীর্তি, যেমন দক্ষিণের প্রাসিদ্ধ মন্দিরগুলিতে দেখা যায়। আরও ভিতর দিকে পথের ধারেই পাষাণময় এক চত্বর—সেই চাতালের উপর এক জায়গায়, বেশ দীর্ঘ শরীর এক সাধু বসে আছেন। দেখেই মনে হ'ল, অদৃষ্ট ভালো—সোনায় সোহাগার মতো। একে এই মন্দির আশ্রয় তার উপর সাধুসঙ্গ লাভ। ভগবানের কুপা আমার উপর অসীম। সাধু দেখে প্রথমে মনে হ'ল হয়তো এই দেশেরই মানুষ,— তারপর দেখলাম তাঁর মাথা থেকে সর্বশরীরে কোথাও কোন প্রকার ছাপমারা নেই, তখন মনে হ'ল দক্ষিণী সাধু নয়। তা তিনি যেখানকারই হোন আমার কাজ আমি করলাম—অর্থাৎ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েই—প্রণাম ক'রে,—একেবারে তাঁর বেশ কাছে গিয়ে বদলাম। সাধুর মুখখানি আমায় আকৃষ্ট করেছিল।—দাড়ি গোঁফ আছে বটে কিন্তু জটাজুট নয়। পরিষ্কার মুখ, অযত্ন রক্ষিত নয়,— দাড়ি গোঁফ চুল রুক্ষ হ'লেও পরিপাটি—শরীর তাঁর পরিষ্কার পরিচছর; গৈরিক নয়-নাদা কাপড়। চুলগুলি বড় বড়,-মাথার একদিকে চূড়া বাধা। প্রশস্ত কপালের উপরে তিনটি ভন্ম রেখা, ত্তিপুগু। কোমল দৃষ্টি, বর্ণ তার উচ্ছল শ্রাম। বেশ পুরু আসনের উপর নরম মৃগচর্ম একখানি পাতা, 💐 পান আদনেই বঙ্গে আছেন।

তিনি বসেছিলেন চুপচাপ। দেপুর্ক্ত দেখতে একটি বৃদ্ধ লোক এলেন তাঁর সামনে—মালাবারি ভাষায় কিছু বললেন। তিনিও উত্তর দিলেন সেই ভাষায়, তালপক চলে গেলেন বৃদ্ধটি।

ভাবলাম ইনি বোধহয় মালাবারি। কোন দেশের সাধু ঠিক করতে খানিকক্ষণ গেল বটে কিন্তু বরাবরই তাঁর সেই মুখ থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই পারিনি। কেমন একটা যেন বড়ই নিকট সম্পর্কের টান মনের মধ্যে স্পর্শ করছিল, আর যেন স্মৃতিকে আলোড়িত ক'রে আবার স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তিনিও নিশ্চয়ই একটা কিছু করছিলেন আমায় নিয়ে নিজের মনে, আমার তাই-ই বোধ হ'ল।

ঠায় তাঁর মুখের পানে চেয়েই ছিলাম। বড়ই যেন পরিচিত মুখ, যেন কোথায় দেখেছি, কিছুতেই স্মৃতির মধ্যে আনতে পারচিনা। আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই যেন, বললেন পরিষ্কার বাঙ্গলায়, আপনি বাঙ্গলাদেশ থেকেই আসছেন বোধকরি। আশ্চর্য! গোঁফ দাড়ি আর ঝাঁকড়া চুলে কি অভুত পরিবর্তন আনে একজনের মুখে। যাই হোক আমি বললাম, আজে হা, আপনি কি বাঙ্গালী! জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো,—আমাদের প্রতিবেশী সেই অবিনাশ! তখনই বলে ফেললাম,—আরে! অবিনাশ!— অবিনাশ, মজুমদার ? উত্তরে তিনিও আমার নামটি সুন্দর ব'লো ফেললেন।

তুমি কি সন্ন্যাস নিয়েছ ? আমি বললাম,—না।

তুমি নিয়েছ নাকি ? উত্তরে দে বললে, দেখছ শিখাস্ত সবই রয়েছে, সাদাকাপড় রয়েছে, সন্ন্যাসী হলাম কি ক'রে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কত দিন ? অবিনাশ বললে, আজ কয়েক বংসর এই দক্ষিণ ভারতেই রয়েছি—কিছুদিন হ'ল আমি ঘুরতে ঘুরতে এইখানেই এসে পড়েছি।

সুধালাম, কন্সাকুমানী দেখেছ ? উত্তর পেলাম, কন্সাকুমারী থেকেই তো এখানে এসেছি, ভেবেছি এইখানেই বদে যাব ; স্থানটি ভালো লেগেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম সমুক্রতীর ছেড়ে এতদ্বে কেন ? সে বললে, সমুক্রতীরে বড়ই গোলমাল, বড় বেশী লোকের যাতায়াত, ঘন ঘন লোক আদে,—এখানেই বেশ ভালো লাগল। ইচ্ছা হয়, সমুদ্রে যেতে কোন বাধা নেই,—চমৎকার রাস্তা, এক বেলার পথ মাত্র, হেঁটে গেলেই হ'ল। হাঁটার সুথ আমি পেয়েছি ভাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—এতদিন কি করলে বন্ধু,—একটু বলবে ?
সেবলে কি,—আরে ! ওটা যে আমারও জিজ্ঞাসা। আগে
ভূমিই বলনা ভাই, কতদিন পরে দেখা। সে আরও বললে,—
আমার বাবা মারা যাবার পর আর বোধহয় ভোমাদের সঙ্গে দেখা
সাক্ষাৎ নেই। তবে যখন ও পাড়া থেকে উঠে আসি তখন ভোমার
খোঁজ নিয়েছিলাম, ভোমাদের ৰাড়ীর লোকেরাই বললে,—ভার
মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, পাগল হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুনে হেসে ফেললাম,—আমার কথা থাক এখন তোমার কথা বল না ভাই! কি করলে এতদিন ?

করলাম কাশীবাস আর বেদান্ত অধ্যয়ন, অদ্বৈত চর্চ্চা, সন্ন্যাস নেওয়া। পরে ভালো লাগল না,—তাই ঘুরতে ঘুরতে আজ ছ'সাত বংসর উত্তর ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে এই দক্ষিণ ভারতেই এক বৈজ্ঞানিকের পাল্লায় পড়ে এখন ধর্মবিজ্ঞান নিয়ে হাবুড়বু খাচিচ।

কে ভাই তোমার বৈজ্ঞানিক গুরু—বলবে ? অবিনাশ বললে,
মহর্ষি রমন,—নাম শুনেছ ? বললাম, না। তখন আমি কেন

এখন ব্ৰলাম অবিনাশ মহৰ্ষি রমনেরই আশ্রয় নিয়েছে। তবে গৈরিক ধারণ ওর উদ্দেশ্য নয়—অনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস নিতে ও নারাজ,—সেইজন্য সাদা কাপড় রেখেছে। যাই হোক এখন বললাম,—কাশী ছাড়লে, বেদাস্ত ছাড়লে, কিন্তু এখন বলো কি গ্রহণ করলে গু

অবিনাশ বললে,—আচ্ছা আচ্ছা, সব বলব, দেখাব, তুমি

থাকো দিকি কিছুদিন।—মাসখানিক থাকো না ভাই, আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করেই দিচ্ছি।

কাজেই কন্মারীর পথে অবিনাশের পাল্লায়ই পড়লাম, সে ঠিক তালেই আমায় আটকে ফেললে।

থাকবার ব্যবস্থা সে করেদিলে চমংকার। যেখানে সে থাকে সেখানে নয়, একখানা ছোট ঘর দিলে আমায় মন্দিরের চহরের মধেই। দেখানে সব ব্যবস্থাই হলো, খাওয়া দাওয়া, স্বাধীনভাবে, নিজ ইচ্ছামতো বাইরে যাতায়াত, যাতে আমার কোন রকম অস্থ্রবিধানা হয় সেই ব্যবস্থাই করলে সে। এখন একথাটি বলবার যোরইলো না যে, আমার এই বিষয়টি একটু অস্থ্রবিধা হচ্ছে। অথচ তার নিজের নিত্য কর্মপদ্ধতিতে ব্যতিক্রম যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাই প্রথম ও প্রধান। অবশ্য এ কথাটাও ঠিক যে, যেভাবে সে ওখানে জীবন যাপন করছে তাতে ওখানকার লোকের প্রদ্ধার সীমানেই তার উপর। ওর মুখের একটি কথা, একটি আজ্ঞা পাবার জন্ম স্বাই জোড় হাতে অপেক্ষায় সব সময় রয়েছে যতক্ষণ ঐ আসনে বসে সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার রেখেছে।

সে যে গভীরভাবে কেবল আসনেই বসে থাকত তা নয়।

এ আসনে যেখানে তাকে প্রথম পেয়েছিলাম ওখানে বসবার সময়
ছিল একটা। খাওয়ার পরেই সে ঐ আসনে আসত, বিকাল অবধি
থাকতো ওখানে। অবিনাশের পাল্লায় পড়ে গেলাম, মানে আমায়
পেয়ে অবিনাশ গুধুই যে আটকে রাখলে তা নয় আমি যে এতর্দিন
কি কাজকর্ম করেছি, কোথা ভ্রমণ করছি—কত কত সাধু দেখেছি,
—সবার চেয়ে কাকে বেশী ভাল লেগেছে আর আমার নিজের
জ্ঞানামুসদ্ধান ভক্ষন সাধন তপস্থা কতটা হয়েছে, এমন কি শেষ
পর্যন্ত আমি কী পেয়েছি সব কিছু খ্টিনাটি পেট থেকে বার করে
নিলে। যা কিছু গত সাত বৎসরের সাধুসঙ্গের ইতিহাস, তার মধ্যে

অঘোরী, মহেশ্বরী মা, বামা ক্ষেপা, শেষে অবধৃত, মায় কেশবানন্দের আশ্রমে থাকা, তাঁর কথা যা কিছু জানতাম সে সব কিছুই শুনে নিলে। অবশ্য অবিনাশের কাছে বলতে আমার প্রাণ থেকে প্রবল প্রেরণা অনুভব করেছিলাম তাই—আনন্দেই তাকে সবকিছুই বলতে পেরেছিলাম।

ে গোড়া থেকে মানে, আমাদের আর্যমিশমের সেই স্কুল থেকে অবিনাশকে যেভাবে যেটুকু দেখে এসেছি, এখন দেখলাম তারই পরিপক্ষ অবস্থা—আসলে প্রকৃতি তার ঠিক সেরকমই আছে, নির্মল মনের গান্তীর্য সেটিও ঠিকই আছে।

আমার কথা তো সবই শুনলে, এর পর এখন তোমার কথাটা একটু জানতে দাও, আমি বললাম।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জানবে, আর তা জানবে ব'লেই তো বিধাতার যোগাযোগে এখানে এই ভারতের শেষ প্রাস্তে আমরা আজ মিলেছি। আচ্ছা, কাল আমার কথা হবে, কেমন ? তারপর একটু হেসে—এত তাড়াতাড়ি কেন, জলেতো পড়োনি। ব'লেই নিজের কাজেই গেলো সে।

কথার তিলমাত্র বৈঠিক হবার যো নেই। কখন তার সময় হবে ভাবতে ভাবতে সারাদিন কাটলো। ঠিক পরদিন সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ের ভোগ আরতি শেষ হ'লে পর অবিনাশ আমায় নিয়ে চললো বিশাল এই ঠাকুর মন্দিরের এক অংশে। দেখলাম দীর্ঘ, বিশাল এক হল, যাকে আমরা দরদালান বলি, ভার শেষ দিকে খানিকটা বেড়া দিয়ে পৃথক একখানা ঘর ক'রে নেওয়া হয়েছে। ঘরথানিও বেশ বড়। বাইরের কেউ এঘরে আসেনা। যখন ঘরের ভিতর থাকেন তখন ভিতর থেকে বন্ধ,—যখন বেরিয়ে যান তখন বাইরে থেকে বন্ধ। ভিতরে এক দিকে দেয়াল-ধারেই একখানা নেয়ারের খাটিয়া ভার উপর শয়া রচনা করা আছে। মাথার দিকে ছোট চৌকীর উপর একটি বাতিদান, আবার তার পাশেই প্রকাণ্ড এক পিডলের পিলস্কুজ তার উপরে প্রদীপেরও আয়োজন আছে। তবে অবিনাশ এখন বাতিই জাললেন।

ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেজের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি কাঠের বড় চৌকী—তার উপরে একটি দ্বাদশ দল পদ্ম, একেবারে খোদাই মনে হল। চমৎকার শিল্পকীতি ছয়টি বড় পাপড়ি, আর ছুইটি বড পাপডির মাঝে একটি ক'রে ছোট পাপড়ি। মনে হল চৌকীর তলায় ফাঁক নয় স্বটা নিরেট একখানা প্রকাণ্ড গাছের গুডি থেকে তৈরী ঐ আসন। চৌকীর কেন্দ্রে একটি সরু লাইনের চক্র প্রায় ছয় ইঞ্চি তার ব্যস, তারই কেন্দ্রে আবার একটি খেত বর্ণ বিন্দু একটি প্রসার চেয়ে বড় নয়। ঘরে বাতির আলোয় এইটুকুই দেখা গেল। এখনও পর্যন্ত অবিনাশ একটিও কথা কয়নি, কেবল আরতির পর প্রণাম শেষে সে আমার হাত খানি ধরে স্নেহভরে বলৈছিল, এবার এস। আর এখন বললে, তুমি এখানে বসো একটু তৈরী হয়ে নি, তারপর কথা হবে, কেমন ? বোলেই আর কোন দিকে না দেখে কাপড়খানি খুলেই ফেললে। উলঙ্গ হয়ে কাপড়খানা বিছানার উপর রেখে মাথার বালিশটা নিয়ে দেয়ালের कारल এक জायुगाय रफलरल। जात्रभत भीरत भीरत माथांि বালিসের উপরে রেখে পা ছটি ঐরকম ধীরে ধীরে উচু ক'রে দিলে উপর দিকে। শিরাসন করে হাত ছটি তার বালিসের কিনারায় द्राथरल थूव व्यान्गा তात्रभत खित र'न। ठक्क वृक्तिराहे हिन।

ঘর খানায় কোন জানলাই নেই। কেবল যে কাঠের দেয়ালটি পার্টিশান বানিয়ে ঘরখানি পৃথক করা হয়েছে প্রায় আট ফুট উচু তার উপর থেকে ভিতরের ছাদ অবধি স্রেফ্ দশবারো ফুট, সবটাই খোলা। ঐ মাত্র খোলা, আলো বাতাস যা কিছু ঐ স্থান দিয়েই আসে। ঘরখানি ঠিক যেন একটি বড় ঠাকুর ঘরই। ভিতরে দেয়ালের ধারে একখানি চওড়া বেঞ্চে বসে আছি আর দেখছি। প্রায় আধঘন্টা, সমানে স্থির ছিল অবিনাশ, তারপর ধীরে ধীরে আসন ভাঙ্গলে। ধীরে ধীরে মাথার বালিসটি নিয়ে যথাস্থানে রেখেদিলে—আবার মেজেভেই পদ্মাসনে বসল। অল্লক্ষণেই স্থির ইয়েছিল, তারপর কোমর থেকে মাথা পর্যস্ত শরীরটি একেবারেই ডান দিকে বিপরীতমুখী ক'রে নিলে আবার ঐ ভাবে বাঁদিকে ঘুরিয়ে মট মট করে আড়া মোড়া ভেঙ্গে নিলে। এবার সেউঠে দাঁড়ালো। তখনও মুখে কথা নেই। আমি বসে বসে দেখচি আর ভাবিচি অবিনাশের কোন কাজেই খুঁৎ নেই; ঠিক যেন ও একলাই ঘরে নিত্যকর্ম ক'রে যাচ্ছে চমৎকার, কেউ দেখছে একজন বাইরের লোক, এ বোধই নেই তার।

এবার সেই রকমই ধীরে ধীরে আমার কাছে এল,—অত্যস্ত কোমলভাবে থুবই সন্তর্পণে তার ডান হাতথানি রাখলে আমার কাঁধে, তারপর কানের কাছে মুখ এনে মৃত্সরে বললে, তুমি তো মূর্তি মানো ?

বললাম,—মানি বৈকী।
ভোমার ইষ্টমূর্তি দেখতে চাও ?
বললাম,—আমার ইষ্ট তো কোন মূর্তি নয়।
তবে তুমি যে নারায়ণ বলো কি মনে করে ?
—বল্লাম, ইষ্ট যে আমার নারায়ণ, অনস্ত।

—ভত্তি এখন ভালো ক'রে ধরো, আগে রূপ তারপর অরূপ।
নাও—

তত্ত্বত এইটি জানতাম, আমি ঐ রহস্ত অতিক্রম ক'রে এসেছি অর্থাৎ আমি একস্তর উর্দ্ধে আছি,—এই রকমই ধারনা ছিল আমার মধ্যে—এখন কিন্তু অবিনাশের প্রভাবের মধ্যে এসে আর একট্ট্ ছাড় দিজে হ'ল। অবিনাশ যখন বলাল, আগে রূপ ভারপুর অসপ নাও, অর্থাৎ প্রস্তুত হও। আমি প্রস্তুত হব কি তার মুখের দিকে দেখি,—অপরূপ মূর্তি প্রথমেই! বোধ হ'ল আমার দৃষ্টির সামনে যেন ভাসছে আমার ইষ্ট রূপ। সারা স্থান এমন কি আকাশ জুড়ে বিশাল রূপ, কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ময় পুরুষ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী মূর্তি। তারপর আমার দৃষ্টির ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে সেই বিরাট মূর্ত্তি আমার সন্থার সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেল, আর আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ—অচৈতত্য হয়ে পড়ে গেলাম।

কতক্ষণ পর আমার মুখ বা কণ্ঠ থেকে, নারায়ণ শব্দটি বেরিয়ে এল, সন্থিৎও ফিরে এল। এসব দেখা বা বলার কথা নয়। কিন্তু এর মধ্যে একটি এমনই তত্ত্ব আছে, অধিকারী বিশেষের পক্ষে ধারণা-কঠিন হবে না মান্ত্যের পক্ষে যে, ভগবৎসত্তা ধারনার সম্ভাবনা বা মূর্তি দর্শন হয়, সেটি কি ভাবের।

সে রাত্রের কথা এই পর্যন্তই, অবিনাশ আমায় ঐ ঘ্রেই রাখলে। কথার প্রয়োজনও ছিলনা, তখন যে অবস্থা আমার তাই নিয়ে একাই আমার সারা রাত্রই কাটল।

পরদিন ক্ষ্ধা তৃষ্ণা কিছুই ছিলনা তবুও অবিনাশ আমায় অতীব যত্নে একরকম জোর করেই প্রদাদ খাওয়ালে, দ্বিপ্রহরে যখন প্রদাদ পাবার সময় হ'ল। ঠিক যেন আমার মা। অপূর্ব্ব দেখলাম অবিনাশের ভাবটি, যথার্থই গুরুর অধিকার তার হয়েছে।

সন্ধ্যারতির পর আবার আমরা এলাম সেই ঘরে। পূর্বে সে যা যা করেছিল ঠিক তাই ক'রে নিল তারপর ছজনে বসে সামনা সামনি। এখন সে বললে,—আমাদের এই ভারতে ভগবান নিয়ে নানা ভাবের সংস্কার রয়েছে নানা প্রদেশে সাধারণের মধ্যে। তবে আমাদের কথা তাঁদেরই নিয়ে,—যাঁরা যথার্থই উচ্চ অধিকারী,—
যাঁরা—ভগবৎ সাধনায় জীবন বেঁধে ফেলেছেন, আর কিছুই কাম্যা নেই; তাঁদেরই উচ্চ অধিকারী বলছি। এ ছাড়া যারা ভগবান বা

অধ্যাত্মিকতা নিয়ে টেবল টকিং করেন, অনেক পড়াগুনা ক'রে নানা বিষয় বুঝেছেন, অনেক কিছু জেনেছেন—কোন দরকার নেই আমাদের তাদের কথায়। এখন বলতো একটি কথা, এর আগে তোমার ইষ্ট-মূর্তি দর্শন হয়েছিল কি ?

বললাম,—না। শুনে সে বললে, আমি জানি হয়নি। কেন হয়নি তাও বলছি। তুমি গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছিলে, অথও সচ্চিদানন্দের মূর্তি হয় না, মন বুদ্ধির অগম্য স্বরূপ যখন, তখন আর রূপ কল্পনার দরকার কি ? একেবারে নির্বিকল্প সমাধিতেই হবে যা হবার। কেমন এই তো তোমার কথা ?

অন্তর্যামী অবিনাশ!

বললাম, যথাথই তাই। তখন অবিনাশ বললে এখন কি পেলে ?

বললাম, এখন মর্মে মর্মেছি, রূপ বা মূর্তির অধিকার পার না হ'লে অরূপ বা অনন্ত সন্তার অন্তুত্ব হবার নয় স্থধু মনে মনে কল্পনায় পার হওয়া নয়! আগে ইষ্ট্রি দর্শন, তারপর ঐ মূর্তি আত্মসাৎ করে নেওয়া তারপর ইষ্টের সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সন্তা, নিজ সন্তার সঙ্গে এক হয়ে গেলে, তখনই জন্ম ও জীবন হবে সার্থক।

অবিনাশ আমায় গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে জড়িয়ে রইল কভক্ষণ।
এখন অবিনাশ বললে, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি এত দিন কি
করেছি। এই যে দৈব্য রূপের কথা, ভগবানের নামে আশ্চর্য
মৃতির যে সকল সংস্কার আমাদের মধ্যে ভারতের গুরু পরস্পর।
চলে এসেছে—তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অথেষণ করেছি। আমার
মহাভাগ্যকলে আশ্চর্য গুরু পেয়েছিলাম, যা প্রাণে প্রাণে চেয়েছি
তার কাছে তাইই পেয়েছি, মৃখ ফুটে চাইতে হয়নি। তারই
একটুখানি তুমি দেখেছ।

আমি নির্বাক বদেছিলাম, স্থির আসনে, কথা বলবার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও নয়। তখন সে আবার বললে, অফ্য কাকেও আমি এসব বলিনি, এখানে আসবার পর—এই তোমার সঙ্গেই প্রথম এর পরিচয় হ'ল। দেখলাম তোমার মধ্যে তত্ত্বের স্ফ্রণ তাছাড়া তোমার সব কিছুর মধ্যেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাইতে প্রবৃত্তি হ'ল তোমার সঙ্গে এ সকল নিয়ে ব্যবহারের।

আমার ভিতরের কথা তুমি জানালে কেমন করে;—জিজ্ঞাসা করলাম।

এই যে-তিন দিন তোমার সঙ্গে ঘর-কন্না করলাম তাইতেই তো গুরুকুপায় বুঝে নিলাম। তুমি কি পদার্থ তা ভালো মতেই বুঝে নিয়েছি। তারপর্ও আছে, তুমিই সবার বড় ব'লে যথন রাম-কৃষ্ণকে ধরেছে, তখন ভোমার মধ্যে ধর্মের খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে-এতে সন্দেহ নেই। তাইতো আরো ভালো মতে বুঝলাম; না হ'লে ঐ মানুষ্টিকে সবার বড় ব'লে ধর্বার বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি কখনই হ'ত না।

আমার ভুলও হ'তে পারে তো ? তাছাড়া, আমার মনে, মাঝে মাঝে সন্দেহ ওঠে, সত্যই কি আমি ততটা ভক্তিমান ?

শুনে অবিনাশ বললে—ভুল হ'তে পারবে না কেন মান্ত্য যখন, তা হোক তাতে কিছুই এসে যায় না; কিন্তু এ জগতে অন্ততঃ আমাদের ভারতে অধ্যাত্ম তত্ত এবং ধর্মের অধিকারে যারা যথার্থ মহৎ তারা সবাই ঐ পরমহংদেবকেই এমন ভাবে বড় বলেই জেনেছেন তাঁদের অনেকেরই মন্তব্য শুনেছি যে। তাঁরা বলেন এ পর্যন্ত ভারত ভূমিতে যতগুলি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে ইনিই সবার চেয়ে বেশী শক্তিধর সবার বড় জ্ঞানী এবং ধর্মতত্ত্বিদ। এভাবের গুরু আগে আসেন নি। আগে আগে যারা এসেছিলেন তাঁরা ধর্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এমনুভাবে প্রচার করেননি। তবে এটাও

ঠিক তখনকার মানুষ সরল ছিল বেশী, এত বেশী জ্ঞান ও বিছামুশীলন পটু ছিল না এখন যেমন। এখন মানুষ সমাজ অনেক
বিস্তৃত এবং জ্ঞানস্পহা প্রবল, আগে লোক সমাজ এতটা অগ্রসর
হয়নি। সবার উপরে, এই পাশ্চাত্তা সভ্যতার ধাকা খেয়েই
এখনকার ভারতবাসী এতটা উন্নত হ'তে পেরেছে,—আর ঠিক সেই
কারণেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্ভব হইতে পেরেছে।

এক কথা মনে এল, ব'লেও দিলাম:--

তুমি যেভাবে পরমহংসদেবের ধর্ম এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছ, এসব যদি একটু খুলে সাধারণের কাছে পৌছে দাও, তাতে তাঁকে বুঝবার স্থৃবিধা হবে। সাহিত্যের মধ্যে দেখি, তার কথা সাধারণে আলোচনা করে বটে কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারে না।

উত্তরে অবিনাশ বললে,—সাধারণকে বুঝাবার জন্মে আমার মাথাব্যাথা নেই। কোনো ভাগ্যবানের যদি গরজ থাকে, তিনি ভাবুন না কেন, মাথা ঘামান না তাঁর কথা নিয়ে, তাতে তাঁর অশেষ কল্যাণই হবে। তা ছাড়া এসব বুঝবার একটা সময়, বা অবস্থা আছে, সেই অবস্থা না হ'লে ওসব মাখায় ঢোকে না। যাক ও কথা, এখন সাধারণকে ছেড়ে তুমি নিজে একটু মন দাও তো, বন্ধু!—এই যে পঞ্চন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে জন্মসূত্রে জীব ভোগের কেল্পে এসে পড়ে, তার পর নানা কর্ম ও ভোগাদির ফলে ত্যাগ ও জ্ঞান লাভ ক'রে জীবনচক্র পূর্ণ ক'রে চলে যায়; আচ্ছা, বলতো দেখি এখানে কোন ইন্দ্রিয় নিয়ে ভোগ বা বিলাস আরম্ভ হয়, তোমার কি মনে হয়, কোনটাকে আগে ধরতে চাও?

সহজেই আমি বলে ফেললাম, চক্ষু বারূপ নিয়েই তো আমরা প্রথমেই আরম্ভ করি।

তত্ত্বের দিক থেকে যদি সত্যকে ধরে এগিয়ে যেতেই হয়,

ভাহলে বলতে হবে ঐ পাঁচটি তত্ব এবং তার জ্ঞান বা বোধ বা অমুভূতি তা একটিরই খেলা, আর সেটি হ'ল মহাপ্রাণ। কিন্তু এটি আপ্ত পুরুষ ব্যতীত আর কারো ধরবার কথা নয়। তবে যদি আমার সঙ্গে এস সহজে তোমার ধারণা হবে যে, আমাদের স্পর্শ-চেতনাই সবার আগে, দৃষ্টি ও প্রবণ ফুটবার আগে থেকেই স্পর্শ অমুভূতি,—যেটি আকাশতত্বের গুণ। শুনে আমি বললাম, আরও একটু খুলে বল। তোমার বলার মাহাত্ম্য আছে, শুনতে মিষ্টি লাগে।

অবিনাশ বললে, তা হ'লে আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়, কেন আবার র্যালা করো,—ব'লে, অবিনাশ খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখলে। কি প্রশান্ত দৃষ্টি তার—মুখে প্রসন্ন ভাব; যেন আমার অন্তর ক্ষেত্র পরিষ্কার দেখে নিলে। আমি তবুও বললাম, বলনা ভাই। তখন তারও তন্ময় অবস্থা, আমারও একটা নেশার ঘোর লেগেছিল যেন। তত্ত্বের আলোচনায় দেখেছি নেশা হয় যেমন মাদকজ্ব্য সেবনে হয়।

তা হ'লে চল এখানে যেথা সৃষ্টি হচ্চে; দেখানে আগাগোড়াই স্পর্শের ব্যাপার,—এমন কি স্পর্শের চরম বলতে পারো,—কেমন ? তারপর সেই ঘনীভূত পরশের মধ্যে দিয়েই জননীর সৃক্ষা, বিন্দু পরিমিত ডিম্বকোষের আবরণ ভেদ করে জনকের কীটামূরপ বীজ প্রবেশমাত্র, সেই মূহূর্তেই যে স্ক্ষাতম প্রাণ স্পান্দন আরম্ভ হয়ে গেল তাও স্পর্শেরই বিষয়, স্পর্শময় জগতে নিরম্ভর ক্রয়মন। তারপর ঐ স্ক্ষাতম প্রাণশক্তি, পরশের ক্রম-প্রদারতাই জীবের বৃদ্ধির কারণ। মায়ের ঐ প্রাণময়াদি পঞ্চকোরের অভ্যন্তরম্ভ তাপের পরশে সঞ্জীবিত ঐ জীব যথা কালে স্পুষ্ট হয়ে যখন ধরণীতে অবতীর্ণ হলেন তখন তার নিজ কোষগুলিও অংশত তৈরী। তখন বাহ্য আকাশ-বাতাস-তেজ-জল ও মাটির পরশের সঙ্গে সঙ্গে কাম্ব কাম-

গুলি বৃদ্ধি। আত্মা থেকে প্রাণ, সেই প্রাণের সঙ্গে পঞ্চতত্ত্বর স্থূল ও স্ক্ষাতম বিকাশের মধ্যে শিশু অবস্থা থেকে স্পর্শের গুণেই জীবনে আমরা গতি পাই। তারই ফলে আমাদের বৃদ্ধি,—কর্ম প্রবৃত্তি ভোগাদি সব কিছুই চলতে থাকে। প্রথমেই শিশুর মাকে পাওয়া। সে কি দৃষ্টি ? তথন দৃষ্টি কোথা তার ? শুধু পরশ। পরশেই মাকে পেল। তা হলে দেখ, আকাশ থেকে আরম্ভ ক'রে সকল তত্ত্বের সঙ্গে সকল রকমে নিরম্ভর যুক্ত হয়ে আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষণই কাটিয়ে চলেছি। এটি শ্বাস-প্রশাদের মতোই সহজ, আর এতই সহজ যে সেদিকে আমাদের লক্ষ্যই পড়েনা।

এই পর্যস্ত ব'লেই কিছুক্ষণ অবিনাশ স্থির হলেন, চক্ষু বুজেই ছিলেন, আমিও স্থির, মুগ্ধ। এবার অবিনাশ বললেন,—এই পরশের মহিমা ওতপ্রোত এই স্থান্তির মধ্যে, এমন কি পরমহংস-দেবের যে সমাধি তাও ঐ স্পার্শ ধরেই। এই কথা শুনেই হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—চমৎকার তো!

অবিনাশ বললেন, আরও চমংকৃত হবে যদি তুমি ঐ আসনে বঙ্গেই অন্তঃকরণের মধ্যে ডুবে যাও। সত্যই চমংকার, আমার প্রতি তার ঐ নির্দেশমাত্রই এক অপূর্ব অন্তত্তবময় কোমল পরশের মধ্যে ডুবেই গেলাম। তখনকার ভাবেই আমি প্রস্তুত ছিলাম ব'লেই এটি ঘটে গেল।

যখন উঠলাম, সময়ের জ্ঞান নাই;—আনন্দের আবেশে টলমল চিত্ত; সঙ্গে সঙ্গে পরমহংসদেবের স্বাধি তত্তীর অর্থাৎ যে ক্রেমে তাঁর সমাধির অবস্থা হ'ত, অতি সরলভাবেই আমার বোধে ধরা দিয়েছে। নির্বাক আমি, তখন কথার কিছুই ছিল না। চিত্তের মধ্যে ঝটিতি এ কথা যেন স্পর্শ ক'রে গেল যে, এর তূল্য আনন্দের বিষয়ও জীবনে আর কিছু নেই। আর তারই মধ্যে অনেক কিছু ভাবের সঙ্গে শব্দের পরশ দিয়ে গেল, যা এখানে প্রকাশ করা

সঙ্গত নয়। যতই সরল এবং অকপট হই না কেন, ভাষার স্পর্শে এলেই কোন একটি ভাব দেখেচি এমনই সংস্কৃচিত হয়ে পড়ে যে আর প্রকাশের যো রাখে না। অথচ বিচার করে দেখলে ভার মধ্যে অসং কিছুই নেই।

স্পর্শময় ইন্দ্রিয়চেতনা এখন বড়ই স্পষ্ট এবং জাগ্রত বোধ হ'ল। সকল পরশের মূলেই প্রাণ। ঐ প্রাণই নিত্য, চিদানন্দময় অহং সন্তার একমাত্র অবলম্বন, অমুভূতিময় য়য়ৢ, যাকে নিয়ে এই জগৎ সংসারের সঙ্গে যতকিছু সম্বন্ধ এবং ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। কি ভাবে ? বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়যয়ের সাহায্যে আমার প্রাণী জীবনের যত প্রবৃত্তি, কর্ম, ভোগ ও বিলাস জাগিয়ে, সংস্কার জ্ঞান ও আনন্দেই আমার জীবন সার্থক করছে।

একটি গান, তার ভাষার সঙ্গে সৃদ্ধ সুরের তরঙ্গ কানে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের সঙ্গে লোহার পরশের মতই প্রাণে লেগে গেল,—আর তারই ফল, অহংসত্থা স্বরূপস্থ হয়ে গেলেন। কোথায় দেহ ইন্দ্রিয়াদি বোধ, সব নিস্পন্দ, অহম্ সমাধি মগ্ন। তথন ঐ অবস্থায় পরমহংসদেবের শরীর যন্ত্রের সকল ক্রিয়াই বন্ধ, কোথাও প্রাণের লক্ষণ পাওয়াই যেত না। তারসর ঐ অবস্থা চ্যুতিতেই আনন্দ-উপভোগই চলত অন্তঃকরণে অর্থাৎ মন বৃদ্ধির ভূমিতে নেমে এইল পর।

কিন্তু ঐ যে স্বরূপে স্থিতি, বা স্বরূপানুভূতির কথা, বলবার যো যেই, কারণ প্রকাশের ভাষা নেই, কতকাংশে ব্যক্ত করতে ভাষায় একটিমাত্র শব্দ আছে,—আনন্দ।

এইভাবে কোন মধুর, পবিত্র ভাবোদ্দীপক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রুস ও গদ্ধের স্পর্শে, মোহমুক্ত শুদ্ধমনা জীবসন্তার স্ব-ভাবে তথা স্বরূপে স্থিতির কারণ হয়। এ সুত্রেই কোন সঙ্গীত বা ভাবের পরশেই পরমহংসদেবের একেবারেই স্বরূপে অবস্থিতি হ'ত। এত সহজে স্বরূপন্থ হওয়ার দৃষ্টান্ত জগৎ সংসারে বিরল। ইচ্ছা মাত্রই স্বরূপন্থ হওয়া তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য। তাঁর, মা! শব্দটিই এ স্ত্র, তাই ধরেই ডুব দিতেন।

পাতঞ্জল যোগ দর্শনোক্ত সমাধির দৃষ্টান্ত যদি কেউ প্রত্যক্ষ করতে চান, পরমহংসদেবের উপবিষ্ঠ ঐ দেবমূর্তির পানে চাইলেই হবে।

যখন আমরা সে রাত্রে কথা শেয ক'রে নিজ নিজ শয্যাশ্রয় করলাম অবিনাশ বললে, ঐ অবস্থা আত্মার স্বরূপে থাকার অবস্থা তার ফলে অন্তঃকরণে মনবুদ্ধির ভূমিতে নেমে আনন্দ উপভোগ, এটি সারা দিনে ও রাত্রে আনেকবারই হয়, আর তা প্রত্যেক জীবেরই হয়, কেবল পরিচয় নেই তাই জানতে পারে না, অনেকে কতক কতক বুঝতে পারে। রাত্রে স্কুপ্তির আগে হয়, পরেও হয়। জাগবার অব্যবহিত পূর্বেও হয় একটু লক্ষ্য রাখলেই বুঝা যায়।

এই ভাবে আমরা আত্মার পরশ পেয়ে থাকি, এ থেকে কেউ বঞ্চিত হয়না, হতে পারেনা; উচ্চ-নীচ অভেদেই সেই পরমানন্দের পরশ কাজকরচে জীবের জীবনে আর তাইতেই আমরা সঞ্জীবিত।

## অনাথের বন্ধুলাভ

এক সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মথুরবাবুর পরমহংস বলেই পরিচিত ছিলেন কলকাতার বাবুসমাজে। কারণ ঐ মথুরবাবুই তখন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বৈকালের দিকে গাড়িতে আপনার সামনে বসিয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁকে একটু প্রফুল্ল রাখবার জন্ম।

কোথায় কে ভগবন্তক্ত, অথবা জ্ঞানী শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি, সাধক বা সিদ্ধযোগী আছেন খবর পাবার সঙ্গেই তাঁকে দেখবার জন্ম অধৈর্য হওয়া; একথা তাঁর তখনকার সেবক হৃদয়রাম, তার পরেই পরমভক্ত মথুরবাবুর মত আর কারো জ্ঞানবার কথা নয়।

তথন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহর্ষি খ্যাতি চারদিকেই ছড়িয়েছিল, তাঁর ত্যাগ, সদ্ধ্যপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠার কথা শুনেই একদিন ঠাকুর মথুরকে ধরে বসলেন,—একবার দেবেন্দ্রনাথকে দেখবা। শেষে মথুরের সঙ্গে গিয়ে দেখে শুনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর নিশ্চিন্ত। একথা এখন আর কারো অজানা নয়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তথন পরিণত যুবা; তথনকার উন্থান-বিলাসী সৌখিনবাবু হলেও অন্থাদিকে শিক্ষিত, জ্ঞান বিলা বৃদ্ধি সাহিত্য সংগীতাদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ছিল। এখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা শুনে তাঁরও ইচ্ছা হোলো পরমহংসটি কি চিজ্ দেখবেন একবার নিজের চোখে।

যহ মল্লিকের বাগান কাছেই। এক ক্লাদেরই বন্ধু, যহু মল্লিকের বাগানেই যোগাযোগটা ঘটে গেল। যহুকে ঠাকুর স্নেহ করতেন, সবারই তা জানা কথা। খবর পেয়ে ঠাকুর তো আগেই গিয়ে বসে আছেন, আফ্লাদের সীমা নেই। যথাকালে যতীন্দ্রমোহন এলেন; —যত্ও দেখিয়ে দিলে ঠাকুরকে। কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে, এক নম্বরেই তিনি ঠাকুরকে দেখে নিলেন। কোঁচার খ্ঁটটি গায়ে, একমুখ পান, কম দিয়ে ধারা গড়াচেছ,—সামনের ছটি বড় বড় দাঁত বারকরা, হাসি হাসি মুখখানি দেখে তাঁর মনে কি ভাব হয়েছিল তা আমরা স্থানি না;—তবে কি কথা হয়েছিল তা ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন। আলাপ করতে সদানন্দ ঠাকুরই এগিয়ে এলেন। তাঁর ঐটিই স্বভাব। নিরভিমানী ঠাকুর অপরিচিত কোন ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ স্ত্রে প্রথমেই একটি প্রশ্ন প্রায়ই করতেন—মামুষ-জীবনের প্রধান কর্তব্য কি ? উত্তরটিও আবার নিজেই যুগিয়ে দিয়ে কেবল তার সমর্থনটুকুই চাইতেন এবং তাইতেই কুতার্থ হয়ে অমুকুল পরিবেশ দেখলে কথার অমৃতধারা ছুটিয়ে ধয়্য করতেন। এখন, ঐ একজনকে উপলক্ষ করে সকলকেই এখানে এইমাত্র কথা, মামুষের প্রধান কর্তব্য কি; ঈশ্বর-চিস্তাই প্রধান কর্তব্য কিনা ?

এ ভাবের প্রশ্ন যতীন্দ্রমোহন হঠাৎ এখানে আশাই করেন নি।
অথচ সভার মাঝে তাঁকে এই প্রশ্ন,—একটা উত্তর দিতেই হবে,
যেহেতু তিনি নিজেও একজন কেউ-কেটা তো বটে! মনে যা
যোগালো তাই দিয়েই পরমহংসদেবের মুখ বন্ধ করে দিতে
চাইলেন। যথা, আমরা সংসারী লোক, আমাদের মুক্তি কেঞা।
এই দেখুন না, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যা বলে নরকদর্শন করতে
হুরেছিল।

এই উত্তর শুনেই ঠাকুর যতীন্দ্রমোহনের অন্তরক্ষেত্রটি পরিষ্কার দেখতে পেলেন। তারপর তিনি যা বললেন, তাইতেই যতীন্দ্রমোহনকে আর ওখানে বসতে হল না কাজ আছে তাঁর,— বলেই উঠে গেলেন।

পরমহংসদেরের দেহত্যাগের বোধ হয় ৫।৭ বংসর পর থেকেই ভারাপীঠের বামাখেপার নাম কলিকাতার ধর্মানুসন্ধিংস্থ শিক্ষিত সাধারণ এক শ্রেণীর লোকের গোচরেই এসেছিল। ক্রমে তাঁর সাধন সিদ্ধি এবং নানাপ্রকার অসাধারণ যৌগৈশ্বর্যের কথা পাঁচজন বন্ধু লোকের মুখে শুনেই সম্ভবত যতীল্রমোহন একটা প্রবল আকর্ষণ অমুভব করেছিলেন। তিনি সম্ভ্রাম্ভ একজন কলিকাতার বাবু, রাজা মান্নুষ, মহামাশ্র ব্যক্তি, তিনি নিজেই সেই সাধু দেখতে অজ পল্লীগ্রামে যাবেন ?—সে কি সম্ভব ? কাজেই পর্বতকে মহম্মদের কাছে আসতে হোলো; তবে অনেক ষড়যন্ত্র করেই এটি ঘটাতে হয়েছিল, বাবাকে সহজে রাজী করাতে পারা যায় নি।

অনেকের ধারণা বামাক্ষেপা তাঁর আসন ছেডে কখনও তারাপীঠের বাইরে যান নি। একথা কিন্তু ঠিক নয়; বোধ হয় ১৮৯০ বা ৯১এর মধ্যে কোন এক সময় তাঁকে কলকাতায় আনা হয়েছিল এবং কিছুদিন তিনি এই মহানগরে বাসও করেছিলেন। তখন এদেশে সর্বত্রই তান্ত্রিক গুরুর বড় আদর, বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরের পুরাতন বনেদী কুলীন অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ वः भीग्रत्मत्र मर्त्याः नवारे जातन, ताजा त्रामरमारन ताग्न व्यनिक তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দারকানাথ ঠাকুর,—কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর যভীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরা বংশান্ত্র্ক্রমেই তান্ত্রিক কুলগুরুর শিশ্য। আমরা শুনেছি, গৃহস্থ কুলগুরুর উপর আস্থা ছিল না,—সিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুলাভের উদ্দেশ্যেই যতীন্ত্রমোহন ৰামাখেপাকে আনিয়েছিলেন। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না; তবে প্রতিবেশী সাধারণের মধ্যে ঐ মহাত্মার কলিকাতায় আসা এবং রাজবাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে থাকার কথা প্রচারিত হয়েছিল। অনেকেই তাঁর দেখা পেয়েছিলেন আবার কুপাতেও বঞ্চিত হন নি।

ঐ সময়ে খ্যামাচরণ চক্রবর্তী মশাই বিখ্যাত গ্রুপদী, সিদির বাগানে থাকভেন। তাঁর অবস্থা মাঝামাঝি;—কিন্তু তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ: জনপ্রিয় এবং নির্বিরোধী মান্ত্র।
সরকারী টেলিপ্রাফ অফিসে কাজ করতেন; গত বংসর পেন্সান্
নিয়েচেন। সংসারে স্ত্রী ও ছটি মাত্র পুত্র। পুত্রভাগ্য তাঁর ভালই।
বড়টি সোমনাথ; ভালভাবেই এনজিনীয়ারীং পাশ করে,
জিওলজিক্যাল সারভে অফ ইণ্ডিয়া অফিসে বেশ সুখ্যাতির সঙ্গেই
কাজ কারছিল। গত বংসর মধ্যপ্রদেশে এক দূর জঙ্গলের মধ্যে
কাজে গিয়ে, সেখান থেকে কি এক সর্বনাশা অসুখ নিয়ে এলো।
আজ ছ্মাস শয্যাগত;—ডাক্তার-কবিরাজ কিছুই করতে পারচেনা;
এমনকি রোগটা কী, ধরতেই পারে নি,—তারা হাল ছেড়েই
দিয়েচে। ছেলেটি এখন মরণের পথেই চলেচে একথা স্বাই
ব্রোছে।

পিতার কঠে আর গান আসে না;—এক মাসের উপর তানপুরাটায় ধূলা জমচে। এলোপাথি চিকিৎসকদের পরীক্ষামূলক ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার জন্ম তিনি ধনেপ্রাণেই মরতে বসেচেন। এটা করে দেখলে হয়, ওটা করলেও হয়, এইভাবে নানা চিকিৎসার ধারা চলেচে। আর তিনি ঋণে জড়িত হয়ে পড়েচেন।

ছোট ছেলেটির নাম অনাধবন্ধু—দে জেনারাল এসেমরিতে এফ, এ, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তার শিশুকালে কথাটা ফুটতে দেরি হয়েছিল সেজস্ত পিতাকেও তার পিছনে শান্ত্রীয় স্বরসাধনার ব্যায়াম নিয়ে অনেক দিন তপস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁর প্রমের পুরস্কার পেয়েছেন, ছেলেটি স্কুলে মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত! যখন এনট্রেন্স পাস করে, তখন স্কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল, তাই এই হুই বংসর ফ্রীতে পড়চে। কথা তার খুবই কম, লেখায় সে অতীব ক্রেন্ড এবং শ্রেষ্ঠ রচনা তার, সকল শিক্ষকেরই অভিমত। এখন আঠারো উর্ত্তীর্ণ হয়ে উনিশে পড়েচে। সামনেই তার পরীক্ষা, গত একমাস সে ভাল করে

পড়তেও পারে নি। মনকে কোন রকমেই সে পাঠ্য পুস্তকে সাগতে পারে না। সর্বসময় চিস্তা, দাদার এ কি রোগই হোলো।

সংসারে যত কিছু বাইরের কাজ, সব তারই ! যতক্ষণ কাজে থাকে ততক্ষণ একরকম; তারপর আর কিংকর্তব্য স্থির করতে না পেরে অস্থিরচিত্তে ছট্ফট্ করে, অথবা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঐ পাংশুবর্ণ শীর্ণকায় রোগীর বিছানার ধারে যেতে প্রাণ চায় না।

রাত্রে মা থাকেন সোমনাথের কাছে, ঐ সময়ে সে নিজের স্থানটিতে ঘুমের আগে যতটুকু সম্ভব পড়বার চেপ্তা করে! বাবা তো টাকার ধান্ধায় ঘোরেন, কখন আসেন কখন বেরিয়ে যান তার ঠিক নেই। আজ ক'দিন থেকে সে বই স্পর্শ করতেই পারে নি। একটা নৈরাশ্য এসে গিয়েচে সকলদিকেই। কবিরাজ ডাক্তার এরা মানুষ তো, এদের কতটুকু শক্তি, মরণ থেকে বাঁচাবার সাধ্য এদের তো থাকতেই পারে না;—একমাত্র দৈবই বল;—ভগবান কি এসব দেখচেন না। তার মা-বাবা তারকেশ্বর থেকে আরম্ভ করে যে যে দেবতার কথা শুনেচেন তাঁদের পায়েই আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন; কে যে তাঁর সোমনাথকে রক্ষা করবে, কে জানে। সবার পায়েই মাথা কুটচেন, ডোর, মাহুলি, কত দৈব কবচ চরণামৃত পান, পূজা মানৎ, ঝাড়ফুক—কিছুই বাকী রাখেন নি;—কিন্তু কি হল ?—ভগবান।

কি করবে অনাথ ?—প্রতিদিন দাদা ক্ষীণ, নির্জীব হয়ে পড়চে।
চোখের সামনে আর দেখতে পারা যায় না। কাল থেকে আবার
একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েচে; অনাথের চোখের উপরেই হল
সেটা, পিঠের দিকে একটা বেদনা উঠে শরীরটা বাঁকিয়ে দিলে।
তখনই ডাক্তার আনা হল; তিনি হাতের উপর ফুঁড়ে ওমুধ দিলেন।
তারপর রুগী ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে রাত্রে, উদ্বেগে
ত্মনাথের ঘুম হল না।

সকালে উঠেই এসেচে অনাথ,—বিছানার পাশেই দাঁডিয়ে,— মায়ের কোলে মাথা। দেখলে সোম যেন তার দিকেই চেয়ে আছে। তার প্রাণটা কেমন করে উঠলো ;—কাছে বিছানার উপরে शिरम नानात शारम राज निरम जिल्लामा करत. कि कष्टे रुक्त नाना ? —কিন্তু সোমনাথের চোথের কোণে জল দেখে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বেরোলো না, কেবল তার কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিলে। ধীরে ধীরে সোমনাথ এইবার তার তুর্বল হাত একখানি তুলে অনাথের ঠাণ্ডা হাতখানি ধরে নিয়ে এসে একবার তার বুকের উপরে রাখলে, ক্ষীণ কঠে—আঃ, এই কথাটুকু বেরোলো। তারপর সেই হাতথানি নিয়ে আবার চোথের উপর রেখে খানিকক্ষণ চপ ক'রে যেন অনুভব করতে লাগলো ঐ ঠাণ্ডাটুকু। অনাথ অনুভব করলে দাদার চোখ বেশ গরম, তাতে তাপ আছে। অনাথের চোখ সজল হয়ে উঠলো,—তারপর টপ টপ্করে পড়তে লাগলো বুকের উপর। মা তখন নিজে চোখে ত্যাগ করেচেন মা, ছেলের মাথা কোল থেকে নামান নি, ওঠেন নি বিছানা ছেডে।

ভাক্তার এলেন যথাকালে, দশটার পর;—পরীক্ষা করে দেখলেন। কিছু না বলে শুধু একবার মুখে,—হুম্, শব্দ করে চলে গেলেন। এইভাবে সেদিনও রাতটা কাটলো। পরদিন সকালে অনাথ এলো,—দাদার যেন আর সাড় নেই। শরীর তো বিছানার সক্ষেই মিশেই আছে। চক্ষু মুদিত, তবে কোণে জল। মা মাঝে মাঝে মুছিয়ে দিচেন। অনাথ সহা করতে পারলে না, বুকের মধ্যে ভার প্রবল একটা আলোড়ন;—ছট্ফট্ করে সে ছুটেই বেরিয়ে গেল।

খানিক পর পিতা এলেন। তিনি টাকার ধান্ধায় গিয়েছিলেন

এক বন্ধুর কাছে। সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছু একজন তাঁর পিছনে ঘরে ঢুকল। তাঁরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চিস্তিত বিরস বদনে রোগীর দিকে চেয়ে;—তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইলেন, পিতা ঘরেই ছিলেন; মা জিজ্ঞাসা করলেন, অনাথকে দেখলে,—কোথায় গেল সে ? কর্তা বললেন, যখন বাড়িতে ঢুকচি, বাইরে থেকে এসে একটু আগে, সে, দেখি, হন্ হন্ করে গলির মোড়ে চলেচে, ভাবলাম বোধ হয় ডাক্তারের কাছেই গেল। তারপর রোগীর দিকে চেয়ে একেবারেই খ্রিয়মান হয়ে গেলেন, বাবা।

এদিকে বেলাও বাড়চে, ছপুরের কাছাকাছি; দেখা গেল রুগীও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে। শ্বাস প্রশ্বাদের ক্রিয়াও ক্ষীণ; ক্রমে যেন স্থির হয়েই এলো। পিতা দেখলেন গায়ে হাতে পায়ে হাত দিয়ে, সব ঠাণ্ডা; তারপর সর্বাঙ্গ স্থির। দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন যেখানে সবাই ফিস্ ফিস্ করছিল। আর মা, কয়দিন অনাহারে ক্ষীণ, নির্জীব শরীর নিয়ে অনিজায় ছেলের মাথা কোলে, যেন একট্ তক্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ছেলে বোধ হয় একট্ স্থস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে,—এই মনে করেই তিনিও যেন একট্ তক্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

অনাথ গেল কোথা?

তার সহপাঠী একমাত্র বান্ধব ভূপেন। কথা-প্রসঙ্গে গতকাল তার কাছেই শুনেছিল ওদের পাড়ার পাথুরেঘাটা অঞ্লেই তারাপীঠ থেকে বামাথেপা নামে এক দিন্ধ যোগী মহাত্মা এসেছেন, যতীক্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদের কাছেই এক বাড়িতে থাকেন; অনেক লোক যাচেচ তাঁকে দেখতে। এখন আজ্ব সেই কথা মনে করেই সে ভূপেনের উদ্দেশ্যেই চলেছে। অনাথ হন্ হন্ করে চিৎপুর রোড পেরিয়ে বিডন খ্রীটে চুকে বাঁ দিকে এক গলির ভিতরে প্রবেশ করলে। একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, ভূপেন! ভূপেন আছ !—ভিতর থেকে অল্পফণেই ভূপেন বেরিয়ে এলো। তাকে দেখেই অনাথ বললে,—আমায় দেখিয়ে দেবে খ্যাপাবাবা কোথা থাকেন, সেই সাধু!

অনাথের খালি গা, খালি পা, মুখের চেহারা দেখেই ভূপেন আর কোন প্রশ্ন না করেই সোজা অনাথের হাতখানি ধরে বেরিয়ে এলো। তারা চলতে আরম্ভ করল এবং অল্লক্ষণেই পোঁছে গেল যথাস্থানে। ওখান থেকে বেশী দূর নয় বরং কাছেই বলা যায়—পাথুরেঘাটায় যে বাড়িতে সাধু আছেন, দরজার সামনেই তারা দাঁড়ালো। কয়েকজন লোক আগেই দাঁড়িয়েছিল সদরে। একখানা পালকী,—আর কয়েকজন উৎকলবাসী, পিছনে খোঁপা বাঁধা বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। তারা গিয়ে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একজন বললে, কে তোমরা, এখানে কি চাও ? ছেলে-ছোকরার জায়গা এটা নয়।

অনাথ একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীরে ধীরে তার স্বভাব স্থলব কোমল কণ্ঠেই বললে, এখানে সাধুবাবা আছেন, আমরা তাঁর কাছেই যাবো।

না না, তাঁর কাছে যাওয়া হবে না, তাঁকে বিরক্ত করতে বারণ, মহারাজার হুকুম নেই,—বলে সে তাদের ভাগাৰার চেষ্টা করলে। অনাথও যেন নিরাশ হয়ে পড়লো,—ভাঙ্গা গলায় সে বড় কাত্র হয়েই বললে,—তিনি কি দয়া করে যাবেন একবার, আমাদের বড়ই বিপদ,—এখান থেকে আমাদের বাড়ি বেশী দূর নয়।

বোধ হয় অনাথের মূখের কথা তখনও শেষ হয় নি,—এমনই সময়ে, এক শ্যামবর্ণ নধর কান্তি, দীর্ঘ শরীর এক অভুত মূর্তি এসে দাড়ালো। কোমরে মাত্র একটা কৌপীন, আর কোনখানেই কিছু নেই তাঁর! যে লোকটি এদের সঙ্গে কথা কইছিল এতক্ষণ, সেঃ

শশব্যস্ত হয়ে, জ্বোড় হাতে বললে, বাবা, আপুনি নেমে এলেন কেনে ? বিশ্রামের ব্যাঘাত হল। চলুন উপরকে দিয়াঁ আসি।

বাবার কানে তার কোন কথা গেল বলে তো বোধ হল না, কারণ তিনি অনাথের সামনে এসে, তার একখানি হাত ধরে, বললেন,—চলো বাবা, তুমাদের ঘরকে যাই। আর কোন কথা নয় একেবারে রাস্তার উপরে এসে গেলেন।

বন্ধু ছজনেই অবাক;—দেখতে দেখতে ছ তিনজন উপর থেকে তর তর করে নেমে এসে বাবার কাছে দাঁড়ালো, তারা একা বাবাকে ছাড়বে না—সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে চায়। দেখে বাবা বললেন,—কোনো শালা আমার সঙ্গে আসবে নি, খবরদার, আমি আপুনি যাক আপুনিই আসবো খেঁয়ে।

সাধুর কাছে এসেচে, এ কি রকমের সাধু;—এই অদ্ভুত মূর্তির স্পর্শে অনাথ স্তম্ভিত,—তার নিজের ইচ্ছা বা কর্মপ্রবৃত্তি আর রইল না। বাবা চলতে লাগলেন যেন তিনিই অনাথকে ধরে নিয়ে যাচেন। থপ থপ করে চলতে লাগলেন বাবা।

পালকিতে যান বাবা; না হলে রাজাবাবু রাগবেন যে! বোলে একজন বাবার গায়ে এক খানা চাদর ছড়িয়ে দিলে তাতে বাবার আপত্তি হোলো না; পালকীর কথায় বাবা মুখ ফিরিয়ে বললেন; উ আমার ভাল লাগে নি। খাঁচার পারা, উয়ার মধ্যে বসতে স্থুখ নাই যে গো। আমি বেশ হেঁটেই যাবো গা এদের সাথে। যা, যা, তুরা আর জালাস না।

তব্ও ছুজন দারবান, আর পালকি কাঁথে বেয়ারা পিছনে পিছনে আসতে লাগলো। বাবা আঁর ফিরেও দেখলেন না।

একজন পিছনে বলে উঠলো;—রাজবাড়ি থেকে যদি ভাকতে,
কি নিয়ে যেতে আগৈ ?

বাবা সেদিকে না ফিরে বললেন, না, না, না, এখন আসবে কেন

লিতে,—যদি আদে, দে আমি বুঝবো যেঁয়ে। বাবার গভিক দেখে তারা আর কেউ এলো না।

পথে যেতে যেতে বাবা অবাক বিশ্বয়ে বাড়ি, ঘর, দোকান পদারী, গাড়ী ঘোড়া পালকি দেখতে দেখতে চলেচেন, আনন্দ উপচে পড়চে যেন তাঁর মুখেচোখে। জোড়াদাঁকোর মোড় বরাবর এদে, ওরে ও ছেল্যা, দেখ দেখ হোই যে গো, বাবু মনিষ গুলো দবাই ছুটেচে যেন পাগল হইচে—এই শালা কলকাতা সহর; পথ লয় যেন রাজ্য। ইটিবো কোথাকে, যত গাড়ি তত বাড়ি, আর যত বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা, ধাঁচা একই পারা; যেন গোলকধাঁধা বটে গো। কুথা যাব, চেনাই যায় না। অনাথের হাতটি ঠিক ধরা আছে।

চলতে চলতে অনাথকে লক্ষ করে যেন আপন মনে আবার বলছেন,—এইজন্ম বাব্রা যেন আগুলে রেখেছে বটে। আমায় হাঁটতে দিবে না, পালকি রেখেচে, বলে যেথাকে যাবে উয়ার ভিতরে বসেই যাও;—কেনে? আমৃ কি মেয়া,—আমার কি হইচে কি?— এমন সহর পানে এসে হাঁটবু নাই—দেখবু নাই? কি করতে এলাম—হেথা;—মা, তারা—

বাবা যখন অনাথদের বাড়ির দরজায় এসে পৌছলেন তখন তু চারজন লোক সেথায় জটলা করচে, একখানা খাটও এনে রাখা হয়েচে। বাবাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি অনাথ একেবারে উপরে উঠে এলো। বাবার মুখে কোন শব্দই নেই। ঘরে অনাথের বাবা আর তুই তিনজন আছে। অনাথ যেন টেনে নিয়ে এলো ঐ অভুড মাধুকে খাটের কাছে যেখানে দাদার প্রাণহীন দেহ, আর জননী তার বুকের উপরে মাথা রেখে পড়ে আছেন অচৈতক্ত হয়ে।

সবাই স্থির, নিস্তব্ধ ঘরের হাওয়া, তার মধ্যে দেখা গেল কেবল শিতার চোখে ধারা বয়ে যাচেচ। যেন কেমন হয়ে গিয়েচেন এই ছর্বোগের মধ্যে। থেপা বাবা খাটের কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছুই একবার চক্ষু বুলিয়ে দেখে নিলেন তারপর, তারা। বলে এমনই একটা হুল্কার ছাড়লেন, উদারা মুদারা তারা তিন প্রাম জুড়ে সেই শব্দ চতুর্দিকের ব্যোমে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো, স্বাইকে চমকে দিয়ে—এমন কি অনাথেব মনে হল যেন সোমনাথের প্রাণহীন দেহখানিও নড়ে উঠলো। ঐ ভয়ঙ্কর—তারা রবে মাও ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন,—সামনে প্রায় উলঙ্গ ভৈরব মূর্তি দেখে অবাক বিশ্বয়ে ক্যাল ক্যাল চক্ষে চেয়ে রইলেন।

কে তুমি বাবা,—আমার সোমনাথকে,—ঐটুকু কথা,—তারপর স্বরভঙ্গ হল,—শৃত্য দৃষ্টি উন্মাদিনী মূর্তি। ছেলের মাথাটি তখনও কোলে আর তার ঠাণ্ডা মাথার উপরে ডান হাতখানি রাখা।

অনাথের দিকে চেয়ে খেপাবাবা বললেন,—হাঁরে ও ছেল্যা, আমায় আনলি কেনে, কি হয়েচে হেথাকে ?

লোকটা পাগল না কি, বলে কি হয়েচে হেথায়! অনাথ মুখে বললে, দেখছেন না কি হয়েছে, দাদার অবস্থা ?

এবার খেপা যেন একটু ধমকে উঠলেন, হা, হাঁ, তোর দাদার হইচে কি, ও তো মায়ের কোল পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচেচ গো!দেখচিদ না! তুর কি চক্ষু নাই!

অনাথ তথন একটু উন্মার সঙ্গে বলতে গেল, ওঁটা ঘুম! কি রকম ঘুম দেখচেন না ?—কথা শেষ হল না, চেয়ে দেখে চমৎকার ব্যাপার, —দাদার মুখে আর মরণের পাংশুবর্ণের আভাদ মাত্র নাই! খেপা বলেই চলেচেন,—যা, যা, তু দেখ গা যা, আমার দেখা আছে—ইত্যাদি

এখন অনাথ দেখলে দাদার পেট ও বুকের উপর যেন শ্বাদ প্রশোদের ওঠানামা। সাধুবাবা বলচেন,—হাঁরে বোকা ছেল্যা, মায়ের কোল থেকে ছেল্যাকে যমে লেয়,—সাধ্য কি! ভারপর সোমনাথের দাড়িতে হাতটি দিয়ে,—দেখ ত গোপাল, একরার চেয়ে দেখ মায়ের পানে।

সোমনাথের চক্ষু উন্মীলিত হল,—প্রথমেই খেপাবাবার মুখের উপর পড়লো দৃষ্টি, একটা বিশ্বয় ফুটে উঠলো তার চোখে ও মুখে, তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বারিত চক্ষু তার মাথা ঘুরিয়ে মায়ের মুখেরু উপর গেল,—তারপর খেপাবার প্রসন্ধ মুখ্খানির দিকে দেখতে দেখতে তার হাত হুখানি উঠলো কপালের উপর, প্রণামান্তে মুখে উচ্চারিত হল, মা!—মা!

শুনে আনন্দে বাবার মুখমগুল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—হাঁ, মায়েরই দয়া বাবা, তু খুব সাবাস ছেল্যা বটে। যেমন বাপ, র্মেমন মা, বি তেমনি ভাই, তেমনি তু দাদা; না হলে মায়ের এত দয়া হবেক কেনে?

এই অল্পক্ষণে যে ব্যাপার ঘটে গেল তখনও সবাই স্তম্ভিত, একটা ভাবে আচ্ছন্ন রয়েচে ঘরখানা।

খরের মধ্যে সবার উপরই খেপাবার প্রভাব সত্ত্বেও চক্রবর্তী
মশাই প্রথম তা থেকে কতকটা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজ কর্মশক্তির ব্যবহারে সক্ষম হয়েছিলেন। খেপাবাবা যাবার জন্ম দ্বারমুখী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এগিয়ে এসে বাবার পাঁ হুটি হু হাতে
জড়িয়ে মাধাটি তার উপর রাখলেন।

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন—তু শালাদের ঐ তো দোষ, পায়ে উপর মাথা রাখা কেনে, মাথায় যে মায়ের বাসা,—এত বয়স হল, বুড়া হতে চল্লি এটা বুঝিস নাই এখনও, কবে আর বুঝবি তু। যা আপন কাজকে যা—।

এইবার খপ করে অনাথের একখানি হাত ধরে নিজ হাতে -নিলেন,—চল বাবা যাই, সেথাকে, তারা ভাবচে, লয় ?—বলে, কোথা গেল মনিষটা ছোড়াদের সাথে। এখন মায়ের মুখেও ভাষা ফুটলো,—কে বাবা মান্থ্যের রূপ ধরে আমাদের ঘরে এলে, ভগবান না হলে প্রাণদান কে দেবে বাবা,—এত দয়া কি মান্থ্যের হয় ?

থেপাবাবা যাবার জন্ম দরজার দিকে যাচ্ছিলেন, মায়ের মুখের কথা শুনে আবার খানিকটা ফিরে এসে বললেন, এ সকলই ঐ তারা মায়ের খেলা, এটা বুঝ নাই জননী, জয় দাও মায়ের নামে। তার পরেই আবার সেই তাওব ধ্বনি, তারা,—সেই ধ্বনিতেই দিগ্মগুল ভরে গেল। সবারই প্রাণে প্রাণে পুলক,—অন্তরের সকল তন্ত্রী বেজে উঠলো।—অল্পানের জন্মই স্থির, নিশ্চল মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা—তারপর স্নেহভরে অনাথের দাড়িটি স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমার নামটি কি মানিক ?

অনাথবন্ধু! শুনেই খেপাবাবা যেন আনন্দে নেচে উঠলেন।
সাবাস ছেল্যা—তুমি আমারও বন্ধু গো; এখন চলো তো স্থাঙাৎ—
সেথাকে যাই; বোলে তার হাতখানি ধরলেন এবং বাইরের দিকে
পা চালিয়ে দিলেম।

পথে বললেন, ওগো বন্ধু,—দাদাকে লিয়ে, বাবা-মাকে লিয়ে একবার আমাদের তারাপীঠে যাবে, দেখে আদবে শাশানের উপর মায়ের মন্দির,—মা আছেন দেখা;—তারা মা গো! বীরভূমে তারাপীঠ, শুন নাই ? সবাই জানে। পূজা দিতে যায়, মহাপীঠন্থান যে।

যেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে মন আলোড়িত, সেখানে মানুষ সমাজে এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাঁ, বৃদ্ধি যুক্তির সাহায্যে মেনে নিয়ে সম্ভষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধেই যোগট। ঠিকই ঘটে মানুষ সেটা বিশ্বাস করুক, না করুক। তাঁর অনেক রকমের খেলা থাকে। এখানুকার সকল বিষয়ে, মানুষের যত কিছু ক্রিয়া, সং-অসং কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত সকল বিষয়েই আমাদের বিধাতার তীক্ষ দৃষ্টি থাকে। এই সত্য যাঁরা প্রত্যক্ষ করচের তাঁরাই

বলেন, —কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর খেলা যেন চমংকার নাটকের মতই স্বচ্ছ, — এবং স্পষ্টই দৃশ্যমান হয়। তবে এটা ঠিক, — তা সকলকারই হয় না। হয় সেই ভাগ্যবানের যাঁর অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস নামক মহান বস্তুটি জন্মেছে অথবা পরমেশ্বরের এই স্থান্তর কারণতত্বের দিকে মনবুদ্ধি প্রায় সব সময়েই লেগে আছে; তাই হয়ে আছে তার জীবনে প্রধান ভোগ বা বিলাসের বস্তু। এ সব খেলা এমনই অন্তুত, যুক্তি তর্কের বহিভূতি ব্যাপার; সাধারণের কাছে অবিশ্বাস্থাই থেকে যায়। কিন্তু তবুও তা ঘটে, পূর্বকালে ঘটেছে অনেক, বর্ত্তমানেও যা ঘটেছে, তাও অনেক; ভবিষ্যতেও য ঘটবে, তাও কম হবেনা কারণ ততদিনে জীব বিশেষ, মহান্মানবজাতি, তাঁর অনেক কাছেই এসে যাবে। অন্ততঃ এখন যতটি দেখা যাচেছ তার তুলনায় অনেক নিকটই হয়ে পড়বে, তাঁরই ইচ্ছায় অবশ্য।



অনেক মহাত্মার কথা শুনি যারা প্রচুর ভোগ ও ধনাগমের উদ্দেশ্য ছেড়ে এমনই একটি পথে জীবনধারা বইয়েছেন যার ফলে তাঁদের পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসের সম্ভাবনানপ্ট হয়েছে, পার্থিব উন্নতির সকল স্ত্রই হারিয়ে এমনই একটি উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ ক'রেছেন যার ফল ইচ্ছামাত্র কাকেও দেওয়া যাবে না; পার্থিব সম্পদের মতো কাকেও দান-বিক্রয়ের অধিকারী ক'রতে পারবেন না। সে পথ নিজের জন্মই—একমাত্র নিজেকে নিয়েই চলতে হবে সে পথে, অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানের বিষয় নয়। ধর্মপথে নানা ভাবের বৈচিত্র্য আছে, সিদ্ধি আছে আজ তারই একটির কথা বলছি।

একবার পূর্বক্ষের নানাস্থানে, ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রংপুর অঞ্চল ঘুরে আসামের দিকেই চললাম। কামরূপ হ'য়ে কামাক্ষা দর্শনের পর গোহাটির দিকেই চলেছি। পথেই খবর পেলাম, এখানে মাঝপথে ব্রহ্মপুত্রের উপরেই একজন কাপালিক আছেন, কম লোকেই জানে। কাকেও স্থান বা আমলই দেন না। কেউ তাঁর আশ্রমে যেতে এবং থাকতেই পারে না। তিনি না কি অতি ভয়ন্কর লোক। ভৃতপ্রেত নিয়ে কাজ করেন, সঙ্গে তাঁর বৈভরবী এক অক্সরা আছেন। তিনিও কোথাও যান না, কারো সঙ্গে বাক্যালাপও করেন না।

একজন হিত উপদেশ দিলেন, বাবা যাবেন না তার কাছে, সে

পিশার্চসিদ্ধ কাপালিক, যে যায় সে ওখান থেকে আর ফিরে আদেনা।

কতকটা ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেতে হয় তাঁর আশ্রমে।
আমার মধ্যে কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব আকর্ষণ, তার আসল ভাব
একটা কোতৃহল মনের মধ্যে ক্রিয়া করছিল, তাইতে আমায় বড়
ক্রেত নিয়ে চলেছিল সেই বনপথে,—সেই মানুষটিকে দেখবার
আগ্রহে। মনের মধ্যে তাঁর একটা রূপের কল্পনাও ক'রে চলছি।
পথে যেতে যেতে এক গৃহস্তজনের কাছেই বেশ ভালো ক'রে জেনে
শুনে জায়গাটা কোথা তা ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম। সারা দিন
ঘুরে জঙ্গলের মধ্যে,—শেষে বৈকাল নাগাদ গিয়ে উঠলাম
আশ্রমে।

তিন-চারিটি খাপ উঠে বারান্দা। বিসদৃশ মোটা কাঠের রলা, তার উপরে ছাদ। সামনেই ছখানি ঘর, তার জানালা দেখা গেলো কিন্তু দরজা বিপরীত দিকে। সেই বারান্দা ঘুরে গিয়ে দেখা গেলো ঐ বারান্দা, ঘরের শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পাশেই খানিকটা প্রাঙ্গণ, কিছু কিছু গাছপালাও আছে তার মধ্যে।

হঠাৎ দেখি সেইখানেই একটা গাছের কাছেই যেন বনদেবীর মতই একটি অপূর্ব নারীমূতি। ঐ গাছের ডালে একটা কাপড়ের খুঁট বাঁধছিলেন কিম্বা গাঁট খুলছিলেন। যেমন এই কামরূপ অঞ্চলের ভজ গৃহস্থারের বৌ ঝি হয় ঠিক সেই রকমই দেখতে। গৌরবর্ণ, কপালে জলজল ক'রছে সিন্দুরের কোঁটা। তাঁর কাপড়ও লাল। অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি। যেন তুলির রেখা জ্ঞা, তার নীচে উজ্জ্বল অথচ কমনীয় নীলাভাময় ছই চক্ষ্। মনে হ'লো, এই কি অপারা—নাকি? দেখা মাত্রই আমাকে যেন চমকে দিলে, সেটা ভিনিও লক্ষ্য করলেন। আমি জ্বোড় হাতে নুমস্বার ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম, এইখানেই কি ক্রোল বগলা বাবা থাকেন?

কোন কথা না ব'লে তিনি একটু মুচকে হেসেই দাওয়া, অর্থাৎ বারান্দায় উঠে এসে হন হন ক'রে কোণের দিকে একটা ঘরের দরজার মধ্যে প্রবেশ ক'রলেন।



ভাবলাম এ কি হ'লো, কোন অপরাধ ক'রে বসলাম নাকি।
দেখতে দেখতে এক দীর্ঘ শরীর, কৃষ্ণবর্গ, উলঙ্গ মূর্ভি, হাতে
একখানা রাম দা, অত্যন্ত ক্রতপদে একেবারেই আমার সামনে এসে
এমন ভাবেই তাকালেন যেন এক কোপেই আমায় সাবাড় ক'রেই
দেবেন। আমি স্তন্তিত, বেশ ভয়ও ছিলো তার মধ্যে, তিনি তাই
দেখেই বোধ হয় বেগ সংবরণ করলেন। রক্তবর্ণ চক্ষু যেন ক্রোধে
বিক্ষারিত, কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ ক'রে বললেন,—কে তৃই, এখানে
কি চাস ?

আমি তথনও স্বস্থিত, ঠিক যেন কালান্তক যমকেই সামনে দেখছিলাম। অমন একটি স্বর্গের লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখবার পরেই ভয়ন্কর কালো, রোগা, অতিদীর্ঘ, কুঞী মূর্তি দেখে, হঠাৎ তার সঙ্গেরামদা, তারপর কর্কশ কর্পে ঐ প্রশ্ন, শুনে যন্ত্রবং আমি ধাপের



উপর বসে পড়লাম। এমন অবস্থায় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেলো। ঐ নারীমূর্তি, ঘর হ'তে বেরিয়ে এলেন, একখানা চেটাইয়ের আসন হাতে। সোজা এসে সেখানি আমার সামনে পেতে দিয়ে বললেন,—বস্থন বাবা।

ব্যাস্—অভিনয় এই পর্যন্তই,
—যম, তথনই সেই অন্ত্রপানি
অবস্থায় সোজা গিয়ে প্রবেশ
ক'রলেন—যে ঘর থেকে বেরিয়ে
ছিলেন সেই ঘরে। আর তখনি,
নেশা কাটলে যেমন মানুষের

সহজ অবস্থাটি আসে সেইভাবেই আমিও প্রকৃতিস্থ হলাম। অভংপর প্রণাম ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মা, এ কি ব্যাপার ? মা বললেন,—একজন বাইরে থেকে এলে প্রথমে এই রকম হয়। উনি ঐ খাঁড়া হাতে যেই ঘর থেকে বার হন, অমনি তারা ছুটে পালায়, আর উনি, হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন। আজ তা হ'লোনা, বোধ হয়, মায়ের কুপা আছে আপনার উপর, না হয় আপনি শক্তির সাধক। যাই হোক বাবা, আর কোন ভয় নেই, বস্তুন, যখন বাইরে আসবেন কথাবার্তা হবে। এঁর খেলাই এই রক্তম।

মনে বুঝলাম, মা জগদস্বাই এই মূর্তিতে আজ আমায় কুপা ক'রলেন।

পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় গিয়েছি, আমার ভাগ্যে কেবল ফরিদপুরের জগৎপ্রভু মহাত্মাকেই দেখেছি আর এখানে এই কোল বাবা ব্যাতীত সাধু বা যথার্থ সিদ্ধ পুরুষ দর্শন হয়নি।

কি অভুত নির্জনতা,—চেটাই আসনেই বসে বসে কাল হরণ ক'রছিলাম, হঠাৎ মা এসে জিজ্ঞাসা ক'রছেন,—কতদূর থেকে আসা হচ্ছে, দেশ কোথা, কি করি, এখানে কেন এসেছি—এই সব কথায় প্রশ্নের সব উত্তরগুলি আদায় ক'রে পর, কিছু খাবো কি না জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ক'রেই বলছেন, বাবা, খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রতাম না—একেবারে এনেই হাজির ক'রতাম, কিন্তু অপরাহু আর তুমি সাধক কি না তাই আসনে বসবার আগে কিছু খাবে কি না একটু সন্দেহ ছিলো তাই জিজ্ঞাসা ক'রলাম। এমন স্থানর, এত মধুর জবাবদিহি কোথাও শুনিনি। যে কাণ্ডটা ঘটে গেল এরপর এখন খাওয়ার কথা মনেই ওঠেনি। যাই হোক এখন মা, নিয়ে এলেন একখানি কোমল কাঁথার আসন, দিয়ে বললেন, ওর উপর পেতে নাও স্থবিধে হবে। বুঝেছিলেন, দীর্ঘকাল বসবার উপযোগী আসন এটা নয়, তাই এই অনুগ্রহ।

একটু দ্রেই প্রথমে লম্বা এক চাটাই তার উপরে একখানি সতরঞ্চ, তার উপর পুরু একখানি গালিচা, তার উপর একখানি গুলবাঘের ছাল পেতে দিলেনঃ সামনে একখানি খুব নীচু কাঠের চৌকি। অল্লক্ষণ পরেই এলেন দিগম্বর বগলা বাবা। এখন দেখলাম সৌম মূর্ভি তবে চক্ষু লাল,—গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষ ও হাড়ের মালা,—হাতের বাজুতেও রুদ্রাক্ষ এবং প্রবাল, নীল, লাল পাথরের মালা ক্ষড়ানো। এসে বসলেন, এখন লক্ষ্য ক'রে দেখলাম,

ইনি একটু ট্যারা। ট্যারাকে আমার বড়ই ভয়, এটা সংস্কারগত। আমার সঙ্গে আর এখন কোন কথাই কইলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, মা প্রথমে ছটি ডিজ ্হারিকেন লগ্ঠন ছেলে, একটি ওখানে রেখে অপরটি নিয়ে গেলেন সঙ্গে। তারপর মদের ছোট বোতল এলা। পাথরের রেকাবে খাত্য মংস্তা, মাংস, মুদ্রাদি উপকরণ এলো সেই চৌকির উপর। জল এলো আর যা কিছু সবই এলো। এ সব দেখে আমার অন্তর বিস্বাদে তরে উঠলো। ব্রুলাম এবার পঞ্চ ম-কারের পালা আরম্ভ হবে, আর নির্লজ্জভাবে চলবে পশ্বাচারের কাণ্ড। মনের অজ্ঞাতেই আমি উঠে পড়লাম, অন্তরের কথা এই যে, যদি এখনও বেরিয়ে হাঁটতে থাকি তা হ'লে অন্ধকার হবার আগেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবা, তারপর রাজপথে গৌহাটিতে পৌছাতে কতোই বা রাত হবে। বাবা জপে বসছেন, উপযুক্ত এই অবসর।

আমায় উঠতে দেখেই বিকৃতাক্ষ,—কটাক্ষপাত করে কর্কশ কঠে বলে উঠলেন, উঠছো কোথা, এখনই যে চক্র আরম্ভ হবে। সর্বনাশ—উপায় ?—মিথ্যার আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো, বললাম, এই যে একটু বাইরে থেকেই আসছি, আপনি বস্থান।

আরে এখানে বাইরে কোথা যাবে,—কেউটে, খরিস, গোখরোর রাজ্যে,—কলকাতা পেয়েছো নাকি ? এ সন্ধ্যায় আঁর বার হওয়া হবে না। মুখ হাত ধোবে তোঁ যাও, জায়গা আছে; ব'লে ভাকলেন, মা! সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আসা, অঙ্গনের এক প্রান্তে বানিকটা পাথর বাঁধা জায়গা দেখাকান, আগে আগে মা ছিলেন পিছনে আমি দাঁড়িয়েছি। মা, অত্যন্ত নীচু গলায়, যেন কানে কানেই বললেন, এঁর বাইরেটা দেখে অসম্ভই হয়ে চলে যেওনা বাবা, এসেছো যখন একটা রাতই থাকো। এখানে কোন অভাবই হরে না, কথাটা আমার শুনো, তোমার ভালোই হবে।

উত্তরে আমি যখন বললাম, আমি তন্ত্রমার্গের লোক নইতো, এ পথে আমার তো সাধনা নয়।

বাধা দিয়ে মা যা বললেন, সেটা হুকুম, আজ্ঞা ছাড়া অক্য কিছুই নয়। তিনি বললেন জাগ্রত শক্তিমন্ত্র পেয়েছ, এখানে আপন আসনে বসে ইষ্টমন্ত্র জপে বাধা কি ? বাইরে যাই হোক না কেন তাতে তোমার কি ? শুনে এবার প্রাণ সহজ হয়ে গেল। সাক্ষাৎ মা জগদস্বারই আদেশ যেন;—কুতার্থ হ'লাম।

তারপর হাত মুখ ধ্য়ে এসে বসা। ঠিক সন্ধ্যায় মুখেই শোয়াল ডেকে উঠলো। উনি জপেই ছিলেন। সব কিছু কাজ সেরে মাও এসে পাশে বসেই জপারস্ত ক'রলেন; আর কেউ আমার দিকে চেয়েও দেখলেন না। আমিও স্থানমাহাত্ম্য অমুভব ক'রলাম, আর নিজ মন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত রইলাম। এইভাবে কতক্ষণ গেল। প্রায় এক ঘণ্টা স্থির। সন্ধ্যার পর রাত্রি যখন ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে বাবা তখন জপ শেষ ক'রে মাকে বললেন, এইবার এসো, পাত্রটা দাও। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এখন দেখো, আমরা খাই, তুমি শেষে কেবল খাবারটা খাবে,—তখন আমরা দেখবো, কেমন ?

বললাম, সেই কথাই ভালো।

একটি ছোট কালো পাথর বাটি, তাতে এক কাঁচচা ধরে।
তাইতে কারণ ঢেলে দিলেন মা। এই রকম তিন পাত্র পানের
পর মা ঐ বাটির ভলা থেকে এক আঙ্গুলে (তর্জনীতে) নিয়ে
কোঁটা দিলেন আপন কপালে। আমায় বললেন, সরে এসো বাবা,
কোঁটা নাও, অবজ্ঞা ক'রতে নেই, পূজার সামগ্রী যে, সবই দেবীর
প্রসাদ হয়ে আছে। আমি নিঃসঙ্কোঁচে তাই ক'রলাম। তারপর
মংস্থ পাত্র থেকে বেশ বড় বড় তিন-চার টুকরা, তাই থেকে কৌল
বাবা একটি নিলেন, আমায় একটি দিলেন, মা একটি নিলেন, শ্রিবা

ভোগের জন্ম একটা রইলো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট থিয়ে ভাজা রুটির মতো, আলাদা পাত্রে নিজ নিজ অংশে কয়খানা ক'রে তুলে



আশ্রমের পথে

নে এয়া হ'লো। ভারপর মাংদ। তাও ঐ কটির সঙ্গে ভিন-চার

টুকরা খাওয়া হ'লো। যা খাওয়া হ'লো তাতে পেট ভরা মোটেই হ'লো না। অথচ ক্ষুরিবৃত্তি হ'লো চমংকার।

এরপর বিকৃত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে ভৈরব ব'ললেন,—
দেখতে এসেছো যখন,—তান্ত্রিক পঞ্চম-কারের, মছা, মংস্থা, মাংসা,
মুদ্রা—এই চারটির কাজ হ'লো, তোমারও দেখা হ'লো এখন
বাকীটা দেখবার জন্ম প্রস্তুত হও। আমি বললাম, ও জিনিস ভো
দেখবার নয়, দেখবার প্রবৃত্তিও নেই, আমি সরে যাচ্ছি।

বাবা—নিজেদের ওকাজ সবাই দেখে জানি, অপরের দেখেচ কখনও ?

আমি—দেখবো কি, ঐ জঘন্ত, হেয় কর্ম কি দেখবার ? ওতে দেখবার কি আছে ?

বাবা—আছে, আছে, ওরও প্রয়োজন আছে। যার সংযমত্রত আছে তার একটা পরীক্ষা নেই ? পরস্থ মৈথুনের জন্তী হওয়াতেই তো তার সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া জানো তো, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তা থেকে মুক্তা না হ'লে সিদ্ধি কোথায় ? পরে তিনি বলছেন, আচ্ছা বাবা! বলতো, ওটাকে হেয় জঘষ্ট বললে কেন ?

আমি—জানোয়ার পশুদেরই তো ঐ কাজ, মান্নুষের মধ্যে ওর কোনো গৌরব আছে নাকি ?

ভিনি, হাসিমুখে বললেন, এইতো বাবা বলতে পারলে না আসলে কেন ওটা হেয়।

আমি—আপনিও তো জানেন ওটা হেয়,—বলুন না আপনি, ওটা হেয় নয় কেন ?

যদি বলি আমরা ওটা ধর্মাঙ্গ বলেই ক'রি তখন ওকাজকে হেয় বা জঘত্য বলবার অধিকার আছে কি ?

তা হ'লে বলবো আপনারা পশু স্তর থেকে কিছুটাও উন্নত হন

নি, যথার্থ ধর্ম বা সত্যকে ধরতেই পারেন নি। শুনে কৌল বাবা তিলমাত্র বিরক্ত না হয়েই বললেন, তুমি তো আসল কথাটা বলতেই পারলে না; এখন মা বুঝিয়ে দেবেন কেন ও'টা হেয়, বলেই মায়ের দিকে লক্ষ্য ক'রলেন। মা সবই শুনছিলেন, এখন মধ্র কঠে প্রশান্ত একটা গান্তার্যের সঙ্গে যা বললেন,—মুগ্ধ হয়েই শুনতে রইলাম;—

ও কাজটা কামমূলক, সৃষ্টি আর সম্ভোগের কামনায় ওর উৎপত্তি, সেই জন্মই হেয়, ইন্দ্রিয়মুখ ছাড়া আর কি আছে ওতে ? ওটা শরীরের ভার, রক্তের বোঝা,—নেমে গেলেই আরাম। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর, মল মূত্র ত্যাগেও একপ্রকার স্বুখ হয়। শরীরধর্মেই ওটা হয়, ওতে শরীরের ফুর্তি আছে কিন্তু আনন্দ কোথা ? একমাত্র তার। জানে ওটা কাম মাত্র,—যথার্থ প্রেম-প্রীতির হস্তা। ওটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শুদ্ধ প্রেম তার মধ্যে স্থান পায় না। পেতে পারে না। বুঝেছো বাবা ? তবে জগদম্বা তার জীব স্তির ধারা বজায় রাখবার জন্ম প্রত্যেক কামপূর্ণ ঘটের মুধ্যে একবিন্দু প্রেম भिनित्य पित्राष्ट्रन—छोटे योजतन काल मःमात्रभूशै छी-शुक्रस्यत মিলনটা যেন প্রেমেরই সম্পর্ক ব'লেই মনে হয়। যেমন এক গামলা জ্বলে এক ফোঁটা পুষ্পসার মিশিয়ে দিলে সারা জলটাই অল্পন্তর ্জ্বস্থা গল্পে ভরে যায়, ব্যবহারে শরীর সৌরভময় হয়ে ওঠে। এ मः मारत के ककविन्तु क्षारमत महिमारे अमनि य नत्नातीत काममग्र অন্তিছ, যৌবনের রঙে আগাগোড়াই প্রেমপূর্ণ ই মন্ত্রে হয়। আসলে স্ত্রির প্রবৃত্তি সতেজ রাখতেই স্রষ্টার এই কৌশল।

আমি যেন আপন মনেই বলছিলাম, প্রেমের মহিমার কথা শুনেছি সত্য, কিন্তু হুইয়ের মোদা কথাটা একই ভো মনে হয়। তেৎক্ষণাৎ মা বললেন, তা কেমন ক'রে হবে, ও হুটো বিপরীতধর্মী যে, বিশুদ্ধ প্রেমে ছই একাঙ্গ হয়ে যায় যে, আর কামে ছই ছইই থাকে, সম্ভোগের ফলে ক্ষণেকের জন্য এক বোধ হ'লেও শরীর মন পৃথকই থাকে। শুদ্ধ প্রেমের ছিটে-ফোটায়ও দিন্ধু প্রমাণ রস স্ষ্টিকরে। কাম যেখানে, কেবলই সংঘর্ষ, এ সংঘর্ষই কামের সার কথা। আমি মুগ্ধ হয়েই শুনছিলাম, মা যেই কথা বন্ধ ক'রে স্থির হ'লেন, বাবা অমনি আরম্ভ ক'রলেন,—বুখলে কিছু, আর বুঝবেই বা কি, এতে বুঝবার আছেই বা কি? ছই থাকতে কিছু হচ্ছেনা,—বাবা। শুনে আমার হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, আপনার তো দিদ্ধাবস্থা শুনেছি, অপেনাদেরও মৈথুন চলে নাকি স্ত্রী-পুরুষের।

শুনেই তিনি বললেন, মৈথুন পরম তত্ব, এ সাধনের শেষ, তখন তুই মিলে এক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, জানি ওটা শোনা কথা, দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে আছে পড়েছি, কিন্তু কখনও দেখিনি।

হয়তো তাই দেখতেই এসেছো,—বলে বাবা আবার বললেন, তুমি তো ওটা দেখডেই চাও না; হেয় ব'লে সরেই যাচ্ছিলে।

আমি ভাবছিলাম, ঐ কালো কুংসিং রোগা মানুষটি দেখে ভক্তি
দূরে পালায়, ঐ মানুষ কি সিদ্ধ যোগী হ'তে পারে! সঙ্গেসক্ষেই
দেখি মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাং ক'রলেন, পরে বললেন,
এখনও রূপ আঁকড়ে আছো বাবা, ঐ স্থূল বৃদ্ধিতে সিদ্ধ আসিদ্ধ
বৃষ্ধেৰ কি ক'রে ?

একখানি ছাবুক যেন পিঠে এসে পড়লো, নঙ্গে সঙ্গেই বাকরোধ।
কৌল বাবা বললেন, তুই প্রহর হ'লো, এখন আসনে বসতে
হবে। যদি দেখতে চাও তো আপন আসনে ব'সেই দেখ।
আমাদের অবস্থান্তর দেখলে ভয় পেয়োনা বা উঠে পড়োনা যেন।
এমন সময় পাশে কাছেই শেয়াল একদল ডেকে উঠলো, হুকা হুয়া।

মনে প্রবল আলোড়ন নিয়েই বসে আছি নিমৃদৃষ্টি। এখানে শুনেছিলাম শেয়ালেবাই প্রহর জানিয়ে দেয়।

বাবা তো উলঙ্গই ছিলেন, এবার মা বস্ত্রত্যাগ ক'রে উঠে বসলেন কৌলবাবার কোলে, কিন্তু হজনেই মুখোমুখী আর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে,—হজনেই হজনের চক্ষে চক্ষে, দেখলাম এইমাত্র, তারপর আমার শরীর আপন আসনের গুণেই স্থির হয়ে এলো। এমন দৃঢ় সংযম আমার ইতঃপূর্বে কখনও হয়নি। অল্প্রক্ষণেই কে যেন কানে কানে বলে দিলে, এইবার দেখো! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে দিয়ে উঠলো; আমি সামনে চেয়েই দেখলাম। শৃত্য ঐ আসনে কোন মূর্তিই নেই। আলোটা যথাস্থানে ঠিকই জলছিল। প্রভাত পর্যন্তই নিস্পান্দ ব্যেছিলাম।

এই মহাশক্তির ক্ষেত্রে; পরদিন আমার থাকবার সাধ্যই রইলোনা—যখন চলে আসি, প্রসন্নমুখে মা বললেন, আর থাকতে পারলেনা বাবা!

বললাম, মা, আমার জন্মজীবন সার্থক, মুনে হচ্ছে সবই পেয়েছি। কিন্তু মা, আসন শৃত্য দেখলাম কেন দু মিলনের এক মুর্ভি তো দেখতে পেলাম না। মা বললেন,—আমরা কালের মধ্যেই তো ছিলাম ছই হয়ে, যখন এক হলাম, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তোরইলো না, মিলবার সময় ক্ষণেক দেখা যায় তারপর আর দেখা খনার বাইরে। তোমার জন্মই কাল ওটা হয়েছিল। যাও বাবা, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। যা দেখলে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রচার ক'রে বেড়িও না, তোমার ভালো হক্রে



লোকটা শেষকালে আমাকে এমন কল্পনার অভীত একটি ভয়ন্কর অবস্থার মধ্যে ফেলতে পারবে এ ধারণা কোন সময়েই ছিল না। হয়তো সে ব্যক্তি এর জন্ম দায়ী নয়,—হয়তো বিধাতার স্বাভাবিক নিয়মেই এটা ঘটে গিয়েছে,—হয়তো বা আমারই গলদ বা অপরাধের ফল হিসাবেই এটা হয়েছে। তা সে যাই হোক, যার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটার ফলে আমার এই অবস্থার উদ্ভব; মনে হয় তার সরল নিরীহ প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু ঢাকা ছিল যার স্বন্ধপ কোন প্রকার ব্যবহারের কাঁকেও আমার লক্ষের বিষয়ীভূত হয়নি।

আমাদের মত উচ্চপদস্থ মোটা মাইনের ইম্পিরিয়াল বৃটিশসরকারের গেজেটুটড্ অফিসার; সোপার্জিত পদগৌরবের উপর
সচ্চলতা, উপরস্ত বিলাসের নেশায় মশগুল, সর্বাক্ষণই নিজ নিজ
সোভাগ্যে সচেতন যারা, তাদের যতই জ্ঞান বিভাবৃদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিই
থাকুক না কেন, এইভাবের একটি লোকের সম্বন্ধে ধারণা কতটা
সন্ধীর্ণ এবং ভ্রমসন্থল, আবার নিজ নিজ অন্তঃসারশৃহ্যতার ফলে
কন্তটা বিকৃত হতে পারে, আজ ভালমতে স্বাইকে জানিয়ে পাতকের
প্রায়শ্চিত করতে চাইচি।

সম্ভবত ১৯৯০৮ সালের কথা। তখন ইম্পিরিয়্যাল দিল্লীর
অফিসারদের বড় বড় গ্রেড্থেকে লোয়ার কেরাণী পর্যস্ত স্বাই
মাসিক মাইনের অঙ্কের হিসাবে সমাজে ব্যবহারিক ছোট বড়
সাব্যস্ত হোতো অর্থাৎ উপর পদস্থ যিনি অধিক বেতনের অধিকারী,
—তাঁর সঙ্গে নিম্নপদস্থ কারো সম্বন্ধ হল—উপেক্ষার। অতি অন্ত্ত

সমাজ আমাদের। এমন অবস্থায় দেড় হাজারী ডাঃ গুপ্তের সঙ্গে, আড়াই হাজারী আমার কোন সম্পর্ক থাকবার কথা নয় কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু ক্ষীণ বন্ধুত জন্মছিল তার কারণ ডাঃ গুপ্ত ছিলেন উচ্চ বিভাধিকারী, তাঁর এড়কেশন কেরিয়ার অনেকেরই স্বর্ধার বিষয় ছিল। স্থতরাং হুজনেই দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আরম্ভ করে, হরিসভা, কালীবাড়ী, ইুডেণ্টস্ ক্লাব ইত্যাদি প্রায় সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

এই বংসরেই কালীপূজার সময়ে আমাদের মধ্যে একটা পরামর্শ এই হোলো যে, নাচ, গান, থিয়েটার, যাত্রা বা বাজী পোড়ানোতে উৎসব সম্পূর্ণ না করে একটু ইন্টালেকচুয়াল অথবা রিলিজিয়াস এনটারপ্রাইজের মত কিছু করলে বোধ হয় ভালই হয়,—এইভাবেই কিছু আনন্দ ও জ্ঞানের অমুশীলন করা যাক। ডাঃ গুপু বললেন,— আমার বন্ধু আছেন এক আর্টিষ্ট। তন্ত্র সম্বন্ধে সাধনার কথা তাঁর প্রান্থে লিখেচেন। আপনাদের স্বার মত হলে তাঁর কাছ থেকে তন্ত্র ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু শোনা যেতে পারে। স্বাই সায় দিলেন। তার করে তাঁকে তলপ করা হোলো এবং যথাকালে তিনি এসেও গেলেন।

ডা: গুপ্তের অতিথি হয়েই রইলেন এ কয় দিন।

নামটি তার দর্পনারায়ণ উপাধ্যায়। দেখতে একরকম স্থানী বলা যায়। বয়স তার দেখায় চল্লিশ-প্রতাল্লিশ কিন্ত যদি তার নিজ মুখে না শুনতাম তাহলে বিশ্বাস হয় না যে হুবছর পরে তাকে বাটের কোটায় পা দিতে হবে। যাই হোক তার প্রথম দিল্লীতে আসা এবং ছদিন ধর্ম বা তন্ত্র সম্বন্ধে কথা শুনে, আলোপ পরিচয়ে প্রদ্ধা একট্ হয়েছিল, যেন একট্ আক্তপ্ত হয়েছিলাম, কারণ চলে যাবার পরও তার কথা মনে ছিল। ধ্বাধহয় আমার ঐ প্রদ্ধা ও প্রীতির ভাবটি হয়তো থাকতো, চিরদিনই থাকতো যদি সে ব্যক্তি প্রায় তিনবৎসর পরে সে আবার দিল্লিতে এলো ডাঃ গুপ্তর আহ্বানে এবং এবারেও ডাঃ গুপ্তর গেষ্ট হয়েই রইলো। সরকার দপ্তরের কথানা ছবি রিনোভেশানের কাজেই তিনি শিল্পিকে আনিয়েছিলেন। কাজটী, মাস দেড়েকের মধ্যেই হয়ে গেল, তার পর ভাগ্য পরীক্ষার জন্ম কিছু দিন রয়ে গেল সে। মধ্যে মধ্যে দেখা শুনা হোতো,—কথাবার্ত্তায় বেশ সম্প্রতীভ ভাবটি ছিল তার প্রকৃতিগত। তার সঙ্গ আমাদের ভাল লাগতো, একথা সত্য।

কল্যাণকামী যথার্থ বন্ধু যাকে বলে ডাঃ গুপু ছিলেন তার, লোকটার জন্ম তিনি ভাবতেন। তিনি চেয়েছিলেন লোকটা দিল্লিতে স্থায়ী ভাবে বাস করে, তাহলে আমাদের কালচারাল এসোসিয়েসনটা বেশ জোরালো হয়। লোকটা ভারতের সবদিকেই এমন কি তিব্বতেও ঘুরেছিল—তাইতে তাকে ভ্রমণ সাহিক্ষেইই স্থারিচিত করেছে। তারপর সাধুসঙ্গ গ্রন্থ তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েচে। তাছাড়া স্থক্ঠ, সঙ্গীতেও তার অধিকার আছে।

তার সম্বন্ধে আমার মনোভাব তখন পর্যন্ত ভালই ছিল। মাঝে মাঝে দেখা শোনাও চলছিল, এই সময়েই একদিন ডাঃ গুপু, একটু বিশেষ ভাবেই আমায় বললেন;—দেখুন, লোকটা অনেক বড় শিল্পী, কাজও অনেক করেচেন কিন্তু বর্ত্তমানে কলকাজায় ভালু, স্থাবিধা হচ্চেনা, এখানে কিছু দিন থেকে চেষ্টা চরিত্র করে দেখতে চান। ওর মত লোকের পক্ষে এই জায়গাটাই ঠিক মনে হয়,— আমাদের সকলকার যথাসাধ্য কিছু করাই উচিৎ।

যেইমাত্র কথাটা শুনলাম,—আশ্চর্যব্যাপার, যে টুকু শ্রদ্ধা প্রীতি আমার মধ্যে ছিল সবটাই মান হয়ে গেল; এক বিপরীত ভাব, যেমন দরিজ ভজ লোকের ত্বপর অবস্থাপর দাতা একজনের হয়ে থাকে সেইভাবই এসে গেল আমার মনে। অথচ বাইরে রইল এমনই একটী ভাব যাকে শ্রদ্ধাত নয়ই আবার ঠিক অশ্রদ্ধাও

বলা যায় না,—কেমন একটা কৃত্রিম ভাব। তারপর থেকে তার সঙ্গে দেখা হ'লে কেবল সামনের দাঁত কয়টা দেখিয়ে, আচ্ছা, বোলে পাশ কাটানো;—এই রকমই চলতে লাগলো।

## 11 & 11

কয়েকদিন পর, এমন একটা ব্যাপার ঘটলো তাইতেই আমার ভিত্তরটা একবারে তিক্ত হয়ে উঠলো। এখন ডাঃ গুপ্তর চতুর্থ কল্যা ক্লাস সেভেনে পড়ে আর আমার মেয়েটি মীরা এবার ম্যাটি ক্লাসে উঠবে। ডাঃ গুপ্তই প্রস্তাব করলেন যে আপনার আর আমার মেয়ে ছটিকে যদি চিত্র বিল্লা শিক্ষার একটা সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে লোকটাকে বেশ একটু সাহায্য করা হয়। পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ছজনের টুইশান্ ফি একশো টাকা,—মন্দ হবেনা আরম্ভটা। মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখা গেল তাদেরও মত আছে। যাই হোক এই কথাটি নিয়ে আমিই একটু মুরুবিবআনা দেখিয়ে একদিন তার কাছে প্রস্তাব করলাম। তাকে বুঝিয়েও দিলাম তার উপকারার্থেই আমাদের এই প্রথম উল্লম। শুনে লোকটা একটু যেন ভেবে নিলে তার পর জিজ্ঞাসা করলে; যাঁদের শেখবার কথা তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?—তাদের—ইচ্ছা—

ধমক দিয়ে বেশ মুরুব্বির মতই গরম মেজাজে বললাম, হাঁ হাঁ, কথা হয়েচে, তাদের ইচ্ছাও আছে।

আচ্ছা লোক যা হোক, বলে কি, আপনাদের অমুরোধেই হয়তো ইচ্ছা হয়ে থাকবে,—কিন্তু উৎসাহ দেখলেন কি ? এবার বিরক্তি দেখিয়েই বললাম—শিখতে শিখতে হয়তো উৎসাহ আসতে পারে,—আপনার চাই কিনা বলুননা। সে বলে,—দেখুন, আমি গোড়াতেই বুঝেছি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতেই এটা ঘটাতে চাইচেন। কিন্তু এমন কাজে হাত দিতে চাইনা যাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এতে সন্দেহের কথা আসচে কেন ?—আমিই বললাম কথাটা।
যে পাত্রী ছই এক বংসরের মধ্যেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে,
অথচ পূর্বে কখনও একটা লাইনও টানেনি, একেবারেই তুতন,
তাদের এই আঠারো কুড়ি বংসর বয়সে লাইনটানা থেকে, যাকে
বলে থ্রেট্-লাইন থেকে আরম্ভ করা—আমার মনে হয় এটা তাদের
ভালই লাগবেনা; আমারও পণ্ডশ্রম, মনের শাস্তি ও শক্তি নই,
আর, উভয় পক্ষেই অনর্থক সময়ও নই।

কিরকম ছাত্র বা ছাত্রী হলে আপনি শেখাবার ভার নেবেন ? যাদের আগে কিছুটা করা আছে, বেশ ঝোঁক আছে চিত্রবিদ্যা শেখবার, খানিক লাইন প্রাকটিস আছে,——বুঝতেইতো পাচ্চেন।

ব্যাস্ এই মাত্র কথা। এর পর আর তার উপর প্রদ্ধা রাখা চলেনা,—একমাত্র উপেক্ষা ছাড়া তার উপর প্রদ্ধার কিছু অবশিষ্ট রইলোনা আমার। লোকটার কিন্তু তিলমাত্র মনে দাগ কাটলোনা এব্যাপার নিয়ে। যথার্থ তারই উপকারের জঞ্চ আমরা একটা উপার্জ্জনের স্কৃত্র বারকরে তাকে আহ্বান করলাম আর সে এটা উপেক্ষাই করলে। চুলায় যাক,—আমি আর কি করতে পারি,—সে নিজে যা পারে করুক। শুনলাম সে পলিটেকনিকে একটা মাষ্টারীর চেষ্টা করচে।

একদিন বিকালের দিকে আমার বাঙ্গলায় এলো,—এমন মাঝে মাঝে আসতো। আমরা বেড়াতে যেতাম খানিকটা, ইণ্ডিয়া গেটের দিকে বা এদিক ওদিকে। সেদিন অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমার মেয়েটির মুখেই শুনলাম, উপাধ্যায় এসে অনেকক্ষণই বসে আছে আমার অপেক্ষায়। একটা মিথ্যা আছিলায়

বললাম,—আমার সময় কোথা, এখনি ষ্টেশনে যেতে হবে একবন্ধ্ আসবেন। গাড়িটাও ছিল দরজার কাছে হুকুমের অপেক্ষায়। জ্ঞানলা দিয়ে দেখি লোকটা বাগানে বসে বসে সামনের প্রকাণ্ড ইউক্যালিপটাস্ গাছটা আঁকচে। হাতে তার সব সময়েই একটা ক্ষেচবই থাকতো। আমি এখন কথা কইচি ঘরের ভিতরে, নানা কাজে ব্যস্ত, চাকরদের হুকুম করচি, টেবলে খেতে খেতে—মেয়ের সঙ্গেও কথা কইচি। মেয়ে আবার আমায় মনে করিয়ে দিলে; অনেকক্ষণ তিনি এসেছেন, একবার দেখা করবেনা, বাবা ?

এই মীরাকেই ছবি আঁকা শেখাবার কথা হয়েছিল। তার প্রভ্যাখ্যানটা দেখলাম মোটেই সিরিয়াসলি নেয়নি ঐ মেয়েটি। ব্যাপারটা সে এই ভাবেই মানিয়ে নিলে যেন, ম্যাট্রিক পড়তে পড়তে আর্ট লাইনের ক, খ, থেকে শেখা চলে না। উপরস্তু সে বলে কি ? উনি সত্যসত্যই আমাকে হিউমিলিয়েশান থেকেই বাঁচিয়ে দিয়েচেন বাবা,—ও আমার হতো না। দেখলাম,—উল্টে তার ওপর শ্রেন্ধা বেড়ে গিয়েচে।

এখন তার লক্ষ্য—কলকাতা থেকে ছবি যেগুলি, তিনি সঙ্গে
এনেচেন, আর যা এখন ডাঃ গুপুর বাড়িতে বসে বসে আঁকচেন,
—তা দেখবার জন্য সময় ঠিক করতে আমায় অনুরোধ আরম্ভ
করেচে,—চলনা, বাবা,—একদিন দেখে আসি।

সে যাই হোক এখন তাকে বিদায় করতে হবে একটা ভত্র সাছিলায়; বললাম,—যাকগে বলিস, আমি বিশেষ দরকারে \*স্টেশনে গিয়েচি, সে আপনিই চলে যাবে'খন।

জানিনা এই মৃহ উপেক্ষা সে বুঝেছিল কিনা। আর যদিই বা বুঝে থাকে তাহলেই বা কি;—আমার মত লোকের ফেভার পেতে যদি হুচার দিন হাঁটাহাঁটিই করতে হয় এটা এমন অস্বাভাবিক কিছুই নয় বরং এটাই দপ্তর। সবাই করে থাকে যাদের কাজ চাই। ডাঃ গুপু, তার সঙ্গে অত্যুপ্ত ঘনিষ্ট এবং সমপদস্থ একজনের
মতই ব্যবহার করেন যার ফলে সে আমাদের সঙ্গেও খুব খোলাখুলী
ব্যবহার করতে চায়। আমি তা চাই না। আমি চাইতাম সে
আমাদের পদমর্য্যাদার উপযুক্ত সন্মানজনক ব্যবধান রেখে চলুক!
কিন্তু সে সেদিক দিয়েও যেতে চাইত না,—আমরা যে তার মুক্রবি,
আমাদের অনুগ্রহই যে তার কাম্য, একথা কিছুতেই তার মাথায়
ঢোকানো যেত না। সে স্পৃত্তই বলে দিতো, দেনেওয়ালা একমাত্র
ভগবান, মানুষে কি করবে ? এইখানেই আমার সঙ্গে তার বিরোধ।

প্রায় মাদ পাঁচেক কাটলো ঐভাবে। আমারও বাইরের ভাব একই রকম বইলো। তার পরই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার,— একদিন সে এসে সোজা কথায় স্পষ্টই বললে,—-

আপনার আশ্রয় ছাড়া আর আমার গতি নেই, দেখচি।

ব্যাপার কি, জানতে চাইলাম। ডাঃ গুপ্তের এক আত্মীয়া পবিৰার আসচেন। তাঁর বাঙ্গলো ছোট, জায়গা কম,—কাজেই তাকে ওখান থেকে সরতে হবে। সেই জন্মই আমার আশ্রয় ছাড়া তার আর উপায় নেই। এখন আমার,—সি ক্লাসের,—বেশ বড় বাঙ্গল্মে আনেক ঘর। ফ্যামিলি আমার, ছেলে ও একটি মেয়ে; স্ত্রী আজ প্রায় সাত বংসর স্বর্গে গিয়েচেন; মেয়েটিকে নিয়ে আমি একটি ঘরেই থাকি আর ছেলে একটি ঘরে তার পড়াশুনা নিয়েই থাকে। বাকী ঘরে গেষ্ট অথবা আপন কেউ এলে থাকে। একবার কথা প্রসঙ্গে আমিই তাকে এ কথা জানিয়েছিলাম,—সে জানতো ব্যাপারটা,—তাই আশ্রয়ের কথা বলা সহজ হয়েছিল।

তাকে বললাম,—বেশ তো চলেই আসুন না, পশ্চিম দিকের ঘরখানার থাকবেন। প্রসন্নমনেই বলেছিলাম কথাটি;—আমার আশ্রের ছাড়া তার আর গতি নেই কথাটা তার মুখ থেকে শুনতে ভারি শুতিরোচক লেগেছিল।

শে অবশ্য তথনই এলো না কারণ তাদের আসতে কিছু দেরী
ছিল। তবে মধ্যে মধ্যে তার যাতায়াত যেমন চলছিল তেমনি
চলতে লাগলো। ইতি মধ্যে যা ঘটবার তাও ঘটে গেল; তাকে
একটা বিষম আঘাত দিয়ে ফেললাম যার ফলে আমার এই
অসাধারণ হুর্ভোগ, আমার জ্ঞান বিশ্বাদের ধারা একেবারেই বদলে
দিলে।

ঘটনাটা সহজেই ঘটে গেল, সত্যই তথন কোনো রকমেই ধরতেও পারলাম না, আমার এই ব্যবহার তার সরল প্রাণে কতটা গভার আঘাত দিয়েছে।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল তাই অফিস থেকে এসে আর বাইরে বেড়াতে গেলাম না, বিরাট কম্পাউণ্ড, যত রকম মুরস্থমি ফুল ফুটে যেন আলা করে আছে বাগান। এক জায়গায় প্যানসির বিছানা, তারই মাঝে মাঝে পপিও আছে। সেই ক্ষেত্রেই কিছু তফাতে তফাতে পিচগাছ—ফুলে ভোরে গিয়েচে। সে যে কিরংয়ের খেলা তা বোলে বুঝাবার নয়। দেখতে দেখতে মনটা যেন ভরে উঠলো,—ঠিক ঐ সময়েই দেখি—শিল্পি একটা জায়গায় বোসে, নিবিষ্ট মনে ঐ দৃশ্যই উপভোগে তন্ময়। দেখে ভারি চমৎকার লাগলো। কাছে গিয়ে;—কখন এলেন ? জিজ্ঞাসা করলাম। তার ধ্যানটি যেন ভেঙ্গে গেলো,—বললে, এই কতক্ষণ এসেচিটা প্যানসী, পপি তার সঙ্গে ফুলে ভরা পিচের শোভাই দেখছিলাম; কি চমৎকার—এমনটি আমাদের বাঙ্গলায় তো দ্রের কথা এখানেও আর কোনো কোয়াটারে দেখি নি। অপুর্বরচনা।

আমার মধ্যে একটা প্রীতির দোলা লাগলো লোকটির কথায় এমনই একটা আন্তরীকতা আছে যেটি শুনলেই নিঃসন্দেহ প্রীতির আকর্ষণ অনুভব করতেই হয়। তাকে বেশ সহজ একটা বন্ধুত্তের আহ্বান দিলামঃ—আস্থন না, একটু বসে কথা কওয়া যাক। ডাকলাম আমি, কিন্তু কথা কইলে সে। স্থলর একটা প্রসঙ্গ, প্রাকৃত নিয়মের কথা নিয়েই আরম্ভ করলে—আগে ঐ ধরণের কথা কোথাও শুনিনি। তার একটা বৈশিষ্ট দেখেছি, যে প্রসঙ্গ নিয়েই কথা আরম্ভ হোক না কেন, সে ঠিক প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে ভগবৎ প্রসঙ্গে এনে ফেলবেই,—আর তখনকার মত বিশ্বাসী করে তুলবে। বেশ যেন একটা নেশার মত ভাব এসে যায়। এখন প্রজাই হয়েছিল, বললাম,—আজ বেশ লাগচে আপনাকে পেয়ে। কিন্তু, আমায় এখুনি বেরোতে হবে, একটা বিশেষ এনগেজমেন্ট আছে কিনা। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।

বিনয়পূর্ণ ভদ্র ভাবেই দে বললে, হুকুম করুন,—

দেখুন, আগামী শনিবার আপনার নিমন্ত্রণ রইলো, সকাল সকাল আসবেন বেশীক্ষণ থাকবেন, শেষে খাওয়া দাওয়া করে যাবেন। শুনে সে বললে এ এমন বেশী কথা কি,—বেশতো, তাই হবে। তখন বললাম; আর, আমার ছেলেদের একট্ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু ভাল কথা শোনাবেন! কেমন ?

তাইতে সে বলে কি,— যে ভাবে এ্যংলিসাইসড্ করে তুলেচেন ছেলেদের,—ধর্ম কথা ভাল লাগবে কি ? তাদের জীবনের আউট লুকটাই বদলে গিয়েছে যে।

কথা শুনে আমার ভিতরটা আবার রি রি করে উঠলো, স্পর্দ্ধা দেখ! তবু বললাম—আমাদের যে এদিক ওদিক ছ দিকেই রাখতে হবে, এটাও চাই ওটাও চাই। তাইতো এখন থেকেই তাদের কানে একটু একটু ঢুকিয়ে দিতে হবে, তবেই না সময়ে তার ফল পাওয়া যাবে।

সে আর তর্ক না করে বললে;—আচ্ছা! তাইই হবে।
কথা রইলো, শনিবার সন্ধ্যায় আসবে খাওয়া দাওয়া করবে—
ইত্যাদি;—এইভাবে সে দিনের কথা শেষ।

শনিবারে তার আসবার কথা,—আমার মনেই রইলো না; কারণ একটা মহা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছিল।

মিঃ বোস—বড় একটা কমিশনে রেন্ধুন যাচ্ছেন। এত বড় কাজ এর আগে কোনো ভারতীয় কর্মীকে দেওয়া হয়নি। সেই শুভ উপলক্ষে তাঁর ওখানে একটা পার্টির আয়োজন হয়েছিল।

খুবই সত্য, আমার এ ভুলটা অনেকটাই ইচ্ছাকৃত। ঐ লোকটাই তো সে দিন আমার ছেলেদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কথা শোনাবার অমুপযুক্ত, এংলিসাইসড্ বলে ছিল তাতেই আমার মধ্যে এমন ভাবে একটা আঘাত লেগেছিল যাতে আমি তাকে এতটা উপেক্ষাই করলাম।

তার কথা যাই হোক, শনিবারে কিন্তু বোস সাহেবের বাড়িতে যে পার্টিটা হোলো তা যথার্থই উপভোগ্য। সুখের তো বটেই, তা ছাড়া তাকে ইউনিক্ বলাই ঠিক। এর আগে এতটা কোথাও হয়নি। যতো বড়ো বড়ো অফিসার, ছ হাজারী পাঁচ, চার, তিন, আড়াই, তুই এবং একহাজারী পর্যান্ত ছিল। তারপর মহিলা সমাবেশ,—সে কথায় আর কাজ নেই। আর ডিনারের কথা একমুখে বলবার নয়। সত্য বলতে এমন বিচিত্র ব্যায়-সাধ্য পানীয় ও ভোজ্য এর আগে কোথাও ভোগ করেছিলাম বোলে তো মনে পড়েনা। তারপর পরিবেশ,—পরম সুখকর। তৃপ্তি আমার পূর্ণ রূপেই হয়েছিল; স্বার উপর স্থার বি, এল ও লেডি মিত্রের উপস্থিতি, মহামান্ত শ্রেষ্ঠ অভ্যাগত রূপে। মহাভাগ্য না ছলে এ যোগাযোগ কারো কথনও ঘটেনা। শেষে, রাগিনী দেবীর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য পর্যান্ত। কোন দিকে কাঁক নেই, ফাঁকীও নেই।

ঘরে ফিরতে আমার সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল।

<sup>\*</sup> তখনও পোষাক ছাড়িনি, শুনলাম শিল্পি ঠিক সাড়ে সাতটার সময়েই এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেও ছিল; যখন এখানকার কেউ এলোনা তখন একখানা স্প্রিপ লিখে রেখেই চলে গিয়েচে।

নেপালি চাকর স্লিপটা হাতে দিলে; তাইতে পরিস্কার বাঙ্গলায় লেখা;—

আপনার অমুরোধ-পূর্ণ আহ্বানেই ঠিক সময়ে এসেছিলাম; তৃপ্তি পূর্ববিক ভোজন—শেষে,—ছেলেদের সঙ্গে খানিক ধর্ম সম্বন্ধে চর্চচা করে বিদায় নিলাম। ধহাবাদ!

চাকরের কাছেই শুনলাম ছেলেরা বিকালেই ক্লাবের পার্টিতে গিয়েচে,—এখনও তাঁরা ফেরেনি।

ভেবে দেখলাম আজ তাদেরও তো শনিবার!

কাগজখানা টুকরো টুকরো, যাকে বলে কৃটি কৃটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। গা জলে যায়—আঃ, কি অশান্তি। উঃ—এই ভক্ত ভিক্ষুকদের স্পর্দ্ধা কভটা বেড়ে গিয়েচে, আর সেটা আমাদেরই উদারতার গুণে।

দূর করে৷ ছাই!

যাইহোক, আমার তিল মাত্র অনুশোচনা হোলো না। বরং খুব খানিকটা ক্ষুর্ত্তি হোলো এই ভেবে যে ঠিক হয়েছে—কেমন? এই ইনসালট্টাই আমার শাস্তি।

তারপর মন থেকে তাকে দ্র করে দিলাম, আজকের পার্টির স্থের কথা, রাগিনী দেবীর নৃত্য যে স্বর্গের জিনিস, কি মিউসিক, আর অপূর্ব্ব পরিবেশ! ভোজনে বহুকাল এমন স্তৃপ্তির মুখ দেখিনি।—রাত্র বারোটা,—আজকের স্থের ভাবনায় বিভার;— শুয়ে পড়লাম এবং অঘোর নিজায় অভিভূত হয়ে গেলাম অরক্ষণেই।

ঘুমটি ভাঙ্গলো ভোর বেলাই যে সময় আমি উঠি। অবশ্য ঠিক ঘুম ভাঙ্গাবার আগে, ষেমন হয়ে থাকে খানিক স্বপ্লাবস্থা,—সেই সময়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য, পাড়াগায়ের পথের ধারে যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি—ভান হাতে আছে আমার একখানা কাস্তে আর বাঁ হাত ধরে টানাটানি করছে একটি কালো, ময়লা কাপড় পরা, মাথায় চুড়ো-খোঁপা বাঁধা একটি ছোট মেয়ে; বলছে—চলোনা বাড়ি চলোনা, মা যে এঁদে বেড়ে বোয়ে আছে। ঠিক তখনই ছ্যাৎ করে ঘুমটা ছুটে গেল আর উঠে তখনই বসলাম।

স্বপ্নটা বৃঝি তখনও ছাড়েনি,—একি বিছানা, একটা তক্তার উপর মাত্বর, আর জরাজীর্ণ কাঁথা, একি ব্যাপার, মশারীর চারিদিকে তালি, ময়লা, তুর্গন্ধ, শিশু ছেলে মেয়েদের শুকনো মুতের গন্ধ। পাশে শুয়ে ও কে ? কাল-পাড় কাপড়, ময়লা রং, হাতে রূপার ত্বগাছা চুড়ির নীচের দিকে একটি শাঁখা আর লোহা আর কাঁচের চুড়ি। মোটা মোটা গাঁটওয়ালা আঙ্গল, একটি হাত ফেলা আর একটি হাত মাথার নীচে, আমার পাশেই ঘুমাচছে ভোঁস ভোঁস শব্দে। কাপড় গায়ে নেই, কতকটা কোমরে জড়ানো, পিঠের দিকে খোলা আর পায়ের দিকে হাটুর উপর অনেকখানি গুটানো। কিভয়ঙ্কর মূর্তি, বিভং সলাগে সেদিকে চাইতে। একি ব্যাপার, এরা কে ? আমিই বা কোথা ? তারপর গোঁফটা চুলকে উঠলো। আমার এ কি শরীর ? মাথায় টাক নেই, ঘন ঘন চুল ভরা মাথা, মোটা গোঁফ, এত বড় দীর্ঘ শরীর, এ দেহ ত ছিলনা আমার। খোঁচা গোঁচা দাড়ি সাত আট দিন না কামালে যেমন হয় সেই রকম। এমন স্বপ্নতো কখনও দেখিনি জীবনে।—এ স্বপ্ধ—নিশ্চয়্রই স্বপ্ধ—

আমি মি: দত্তগুপ্ত, সাজাহান রোডে, সি গ্রেড বাংলোতে থাকি, আমি কখনও এখানকার কেউ নয়। এখানে আসবো কি করে। কিন্তু স্বপ্নটা ভাঙ্গছে না যে, কি মুস্কিল, বসেই আছি, চোখ রগড়ে রগড়ে বেদনা হয়ে গেল তব্ও স্বপ্ন অনেকক্ষণই দেখছি—অভুত, বিচিত্র অবস্থার স্বপ্ন এর আগেও অনেক দেখেচি, অল্লক্ষণেই ঘুম ভেঙ্গেছে, জেগে উঠেছি, বাথক্যমে চুকেছি।

আমার বাথ-রূমে কারো প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আজ এ কি আপদ,—কোথা বাথরম ? একটা পুরানো, খড়ের ছাওয়া চালা ঘর ;—ছেলেবেলা যেতে আসতে রেল-পথের ধারে গ্রামের চাষা ভূষোদের যেমন দেখেছি এ যে সেই রকম সব। আচ্ছা, মনে মনে জিজ্ঞাসা করচি এরকম অবস্থায় কেমন করে সন্তব হোল ? কোথা দিল্লী, সেই ইম্পিরিয়্যাল দিল্লী আর কোথা বাংলার এই চাষা প্রধান পল্লী। যাক মজ। মন্দ নয়। আর কতক্ষণ এটা থাকবে, কাটলে যে বাঁচি।

এমন সময় একটা বুড়ীর গলার আওয়াজ, যেন দরজা থেকে গলাটা বাড়িয়ে বোলচে, অ—নিস্তার,—ওমা এখনও শুয়ে আচিদ? শুনামাত্র পাশের নিজামগ্না প্রায় উলঙ্গিনী নিস্তারিনী ধড়মড়িয়ে উঠে বদে,—ওমা ফরসা হয়ে গেছে, আমায় একটু গা ঠেলে ডেকে দিতে পারোনি—দেখ, মিনষের রকম দেখ, যেন কাকে বলছি ত কাকে বলছি;—বলি ওগো শুনতে পাচ্ছনা,—মা যে ডাকতেছে। ভোরে উঠে পড়বো, ধান সেদ্দর কাজ পড়ে ওয়েছে। বলি বসে বসে ঘুমুচ্ছো নাকি? টাকার কি হোলো, কিছু স্থবিধে হোলো কোথাও? ভোমার হোল কি—রাকাড়োনা যে বড়,—ঘুম থেকে উঠে বিছেনায় বসে ওয়েছো? কাছারীতে যেয়ে—আজ টাকা দিতে হবেনি বাবুদের?

आभि वित्याय अवाक रुख अकवात माज अ जमानात हारानी

ত্রীলোকটির মুখের দিকে দেখলাম;—এত কথা এ মাগি সব কাকে বলছে? তারপর দেখি তাড়াতাড়ি উঠে মশারীর বাইরে গিয়ে কশি দিয়ে কাপড় পরতে লাগলেন। এমন সময় ছোট মেরে একটি, যে মায়ের পাশেই শুয়েছিল, উঠেই, ও মা—বলে একটানা কারার সূর ধরলে।

ততক্ষণে ঘরের দরজার কাছে থেকে আমায় লক্ষ্য করে নিস্তার বললেন, ও মা, অমন ঝুম মেরে বসে বসে দিন কাটাবে নাকি ? নাং, ওঠো না গো—তুমি মেয়েটিকে একটু দেখো আমি ঘাটে চল্লুম, ম্যালা কাজ পড়ে আছে। নিস্তার চলে গেল, মেয়েটিও মশারী তুলে বেরিয়ে উপর থেকে নামতে চেন্তা করলে,—না পেরে,—মা মা করে জোর গলায় কালা লাগালে। আমি মহাবিরক্তির মধ্যে এই স্থপ্নই দেখতে লাগলাম।

স্থা অনেক দেখেছি কিন্তু এমন নচ্ছার, দার্ঘকালস্থায়ী স্থা কথনও দেখিনি। ছি ছি, আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগলো—বিরক্তিতে, এক একবার চাংকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হোলো। কি করি ? এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে আমি যে কি সুত্রে আসতে পারি সেটা ভেবেই পেলাম না। স্থা হলেও তার ত একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ স্ত্রে থাকবে ? কিন্তু আমি মি: দত্তগুপ্ত দি, আই, ই, সাড়ে তিন হাজার গ্রেডের গেজেটেড্ অফিসার, আমার সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের এক অজ্ব পল্লী গ্রামের স্থান্য চাষী পরিবারের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে ?—কি সুত্রে আমায় এই নোংরা হুর্গন্ধপূর্ণ ছেঁড়া মশারীর মধ্যে, কাঁথার বিছানার উপর বঙ্গে প্রভাতে, তারকা রাক্ষনীর মত উলাঙ্গিনী চাষানীর এই সম্বোধন শুনতে আর নোংরা কুৎসিং একটি মেয়ের ঘান ঘ্যানানী শুনতে হচ্ছে ?

আড়কাঠের উপর খস্ খস্ করে এক রকম কি শব্দ হোল;

তথন কতক আলো হয়েছে, তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখি,—সর্বনাশ, প্রকাণ্ড একটি সাপ, বাঁশের ফ্রেমভয়ার্কের মধ্য দিয়ে পাঁচিলের কাঁকে ঢুকে বাচ্ছে। হায়, হায়, কাকেই বা ডাকবো, কাকেই বা দেখাবো। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম, সামনেই দেখি বৃড়ি একটি, হেঁট হয়ে শপ্ শপ্ করে কোঁস্তা দিয়ো দাওয়া ঝাট্ দিচ্ছে। বললাম, ওগো একটা সাপ ঐ যে উপর দিকে, আড়কাটে।

বৃড়ি ঠিক সেই ভাবেই হাত চালাতে চালাতে বললে,—যাও বাবা, সকালবেলা আর ঘরের ভেতর কেন, বাইরে যাও। আশ্চর্য, বৃড়ি কালা নাকি? বললাম, সাপ,—কথাটা শুনতেই পেল না? আরও চীংকার করে বললাম, শুনতে পাচ্ছনা,—সাপ, একটা প্রকাণ্ড সাপ যে,—ঐ আড়কাটে—। বৃড়ি বললে, কে জানে বাছা, আজ তোমার আবার কি হোলো, সকালবেলা, বাইরে যাওয়া নেই, ঘরের ভেতর থেকে না বেরিয়ে, সাপ সাপ করে চীংকার করছো, যেন একটা কি ভয়ানক লড়াই হয়েছে। যেন বাপের জয়ে ঢোড়া সাপ কখনও দেখেনি, চালের উপর। বোলে, সে বিরক্ত হয়ে দাওয়ার অপর দিকে চলে গেল।

ঘুম ভেঙে গেলেই কোথা বাথরমে ঢুকবো, তারপরে শাওয়ার বাথ আছে। স্নানশ্যে একেবারেই অফিসের স্থট পড়ে সোজা ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসবো, কাগজ খানায় চোখ বুলোতে বুলোতে জব জবে মাখন মাখানো একখানি টোট রটিতে জেলীর সঙ্গে হাতে নিয়ে কামড় দেবো ইতি-মধ্যে ছেলে মেয়ে সবাই খাওয়া আরম্ভ করেচে দেখবো;—ছই একজন বান্ধও সামনে বসে ছই একটা সরকারী অফিসের কর্ম সংক্রান্ত বুকনী ছাড়বে, আমি মহা প্রাজ্ঞের ভাবে একট্ মাথা নাড়াব; কোথাও বা একটা কথা বোলে সেটাতে রশান দেবো; তা নয় আজ আমি কোথা? এখানে কি করে এলাম, স্থতির সাহায়ে কোন রকমে মীমাংসা করতে না পেরে

ছিলিন্তার জর্জরিত হয়ে জড়বং এই আজ পলীগ্রামের মধ্যে এক চাষার ঘরে ছটফট্ করচি স্বপ্ন দেখতে দেখতে। এটা কি স্বপ্ন নয় ?

## 11 8 11

মনের মধ্যে এক একবার কে যেন বলচে—স্বপ্ন বোলে বাস্তবকে উপেক্ষা, পবিত্রচিত্ত দার্শনিকদেরই সাজে, তোমার মত পার্থিবমনা গরীমা-গ্রন্থি প্রধান চাকরে একজনের সাজে না।

উঠান থেকে একজন ভারী গলায়,—হলধর আছ,—হলধর!
বোলে সামনে আসতে লাগলো। আমাকে দাওয়ার উপর দেখে
আরে দাওয়ায় দেঁড়িয়ে হাপু গুনচো কেন ?—হেথা এসো না—মাঠে
যাবা নী ?

আমি হলধর চাষা ? কোথায় মিঃ ললিত মোহন দত্ত গুপু, সি
আই, ই—তা নয়, স্বপ্নে হলাম হলধর ?—কিন্তু আশ্চর্য আমার এই
পরিবর্তনটা ঘটলো কেমন করে ?—আমার স্মৃতি তো হলধরের নয়
শরীর মাত্র রূপান্তরীত হয়েচে। বেশ মনে হচ্চে কাল রাত্রে মিঃ
বোসের বাড়ি চব্য চোয়ু তৃপ্তিকর ভোজ্য উপযোগের পরে নিজ
ঘরে এসে নিজের ত্র্প্ণ-ফেননিভ শয্যায় শুয়েছিলাম, নয়া-দিল্লীর
সাহাজান রোডের ভিলার মধ্যে, আর আজ্ঞ প্রভাতে ঘুম থেকে
উঠলাম কি না হলধর নামে এক চাষা, নিস্তারিনীর স্বামী হয়ে—
বাংলার অজ্ব পল্লী মধ্যে চাষাদের গ্রামে; এটাই বা কি করে সভব
হতে পারে ? তাহলে—এ আসল হলধর সেই মানুষ যার শয্যায়

শুরে ছিলাম সে কোথা ? হা ভগবান । এই টোয়েন্টিএথ সেঞ্রীর মধ্য ভাগে এমন ঘটনা ঘটে কি করে ? মন্ত্র ভন্তের ব্যাপার ত কিছু নয়, আমার উপর ও'সব করেই বা কে ? আমি তো কারো কোনও অনিষ্ট করিনি, আপনার যা আছে তাই নিয়েই আমি এর মধ্যেই যা কিছু ভোগ উপভোগ করে চলেছি। আমার শরীর কি ভাবে পরিবর্তিত হল ? মন ব্রেন চেতন ও স্মৃতি ত ঠিকই আছে কিন্তু পরিবর্তন সুধু দেহ আর পরিস্থিতি নিয়েঃ এ কি ব্যাপার ?

এখন লোকটি আমার হাত ধরে হুড় মুড় করে টেনে নিয়ে গেল একেবারে দরজার বাইরে পথের ধারে। সামনেই অনেকটা চওড়া মাটির রাস্তা আর সেই রাস্তার উপরে একটা বটগাছ; তার নীচেই একটা চালাঘরে কামারশালা; হাপর চলছে এই সকালেই। লোকটা সেই খানে নিয়ে গেল আমায়। কামার হাতুড়ি পেটা বন্ধ করে আমার মুখের দিকে দেখলে,—বললে, এই যে হলো দা,— ভোমার চাউনিটা যেন কেমন কেমন দেখছি।

তাইতো তোলো। ত্রৈলোক্যর ডাকনাম তোলো, ঠিক তে। বোলেচিস, বটে বটে। দেখে শুনে আর একজন বললে, হাঁরে হ'লো, তোর হোলো কি ? ওরম চেয়ে ওয়েচিস ক্যানো বল দি—

আমি কি এখনও ভাবব যে স্বপ্ন দেখচি এই সকালবেলা ?

মোড়লের ভাই! তোর যে দেখি আজ ভাব চাগালো—হাঁরে হলো কাল হরিসভায় তো খোলে একবার হাতও দিলিনি। বল্না ভার কি হোলো? দেখতে দেখতে আরও জন হই তিন এসে জুটলো সেখানে। বেশ বেলা হয়েচে,—এবার গাছের কাঁকে সূর্য দেখা যাচ্ছিল। আমি তো ভাবতে ভাবতে সেখান থেকে আস্তে আস্তে পথ ধরে সামনের দিকে চলতে লাগলাম। ওরা আর আমার সঙ্গ নিল না। পিছনে তারা পরস্পর কথা কইতে লাগলো, শুনলাম একজন বলচে—কি ব্যাপার বল দি, আজ ওর হোলো কি?

বৈলোক্য বলচে—আমি ত টেনে আনলাম, না হলে ঘরের দাওয়ায় দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে ভাবতেচে—ওর একটা কিছু হয়েচে, উপরি দেবতা লেগেছে। আর একজন বললে ও সব কিছু নয়, থাজনার টাকার কথাই আসল।

পথে, আর এক ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম;—বিশ্বয়ের অবধি রইলো না। এযে আমাদেরই সেই দিল্লীর আর্টিষ্ট, অভিথি। ঠিক যেন সেই লোকটা, নিজের জায়গায় থাকলে যেমন হয়—খালি গা, পায়ে চটি, কোঁচা ঝুলছে, দাঁতন করতে করতে চলেচে। আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। মুচকি হাসি তার মুখে, বললে, কি হলোধর!

আমি তো অবাক। ভাবলাম,—আমায় হলোধরই বললে। এঁয়া, তা হলে এ কি জানে আমার সব কথা ?

আমি বললাম,—আপনি এখানে যে ? সে বললে,—আরে তুমি জানো না নাকি এখানে আমার মামার বাড়ি—আমায় কখনও কি তুমি এখানে আগে দেখনি নাকি যে জিজ্ঞানা করচো ? আর অমন অবাক হয়েই বা দেখছো কেন বলত ? ভাৰাবেগ সামলাতে না পেরে আমি বললাম,—আপনি দিল্লীতে ছিলেন না ? রাতারাতি এখানে এলেন কি করে ?

সে বললে, যেমন করে তুমি এসেছ তেমনি করেই আমি এসেছি। এমন সময়ে একটি ফুটফুটে ছোকরা এসে তাকে সম্বোধন করে বললে, সমপুদা তোমায় মোহিনীকাকা ডাকতেচে।

লোকটা কে ? একেবারেই আমাদের সেই দিল্লীর অতিথি উপাধ্যায় শিল্পীর মতই দেখতে। তাকে যখন অপু'দা বোলে ডাকলে, তখন আমার মনে হোলো এটা আমারই ভ্রম। মানুষের মত একটা মানুষ কি থাকে না, এ তাই হবে।

যাই হোক এখন এই যে অপুদা, সে কিন্তু তখনই তার সঙ্গে

গেল না; সে ছেলেটিকে সম্বোধন করে বললে, ওরে পান্ন, এ বলে কিরে? দিল্লী থেকে কবে এলাম জিজ্ঞাসা করচে। তাহলে আমাদের হলোর দেখচি দিল্লী পর্যস্ত জানা আছে। দিল্লী, তুই কবে দেখেছিলি, বল্তো হলোধর ?

তখন আমি আবার সত্যকে নিয়েই অভিনয় আরম্ভ করলাম। বললাম, আজ সকালে এক অভূত স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। যেন দিল্লীতে গিয়েচি আর আপনিও যেন আছেন।

অপুবাবু আমার মুখের কথাটা—কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এই কথাগুলি বোলে গেল;—আর তুই সাজাহান রোডে একখানা সি ক্লাসের বাংলায়ে আচিদ, লাটসায়েবের দপ্তরে কাজ করিদ, মাসে আড়াই হাজার মাইনে পাদ, বড় বড় লোকের সঙ্গে ডিনার খাদ, বাথরামে শাওয়ার বাথে স্নান করিদ। বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা হলে সেকহাও করিদ। সাইকেলে অফিসে যাদ, মটরে করে পার্টিতে যাদ, এঁটা, কেমন, নয় কি ? আমার মত একজন পোটো ক্লাদের লোককে রাত্রে খাবার জন্ম নিমন্ত্রণ করে ভূলে যাদ্, নয় কি ? তোর চেয়ে কতই না ছোট আমরা,—দাতা ও ভিক্ক সম্পর্ক, আমাদের মত লোকের সঙ্গে তোর,—না রে ?

আমি তো স্তম্ভিত, বিশ্বয়ে আমার দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসচে, তাহলে এ লোকটা তো সত্যই সব জানে। তারপর আর একটা মনে হোলো, যে উপায়ে আজ প্রাতে আমার অবস্থান্তর ঘটেচে, এরও হয়তো তাই। মনে হোলো, আমার দন্তের ফলে বিধাতার এই দণ্ড। কি অন্তৃত শ্লেষব্যঞ্জক্ হাসি অপুবাবুর মুখে,—আমার অন্ত-রাত্মাই জানেন কি আঘাৎ পেলাম তার কথায়। আমার অবাক বিশায় আর অন্তরের তোলাপাড়াটি যেন লোকটা বেশ তীক্ষ্ণ লক্ষ্যই করছিল, তাই তারপর আবার বললে, কি ?—হাঁরে হলোধর, নতুন দিল্লীর লাটসাহেবের অফিস, সহরের ঐশ্বর্য, চাকরীর মান আর সব সমান পদের বড় বড় বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে নিজের চরম উন্নতির অবস্থার স্বপন—ভাছাড়া আর হ্নিয়ার তেমন স্থন্দর কিই বা আছে ?—আমার মত একজন তাঁবেদার, সেকি আর অত বড় ধনবান, উচু পদের অধিকারীর-সঙ্গে সমান হতে পারে ? তারপর ভগবান বোলে সত্যি কেউ আছে কি ? অন্তর্যামী একজন স্বার্মনের কথা টের পায় এমন কেউ সত্যি সত্যি আছে নাকি ? এটাই সব ভাবিস নাতো ?

আমার মাথা ঘুরতে লাগলো, কি ভয়ানক, এই লোকটাই কি আমার মনের কথা বুঝে দণ্ড দিচ্ছে নাকি—এখনও কি আমি স্বপ্ন দেখছি ?

আমি যেন কি একটা বলতে গেলাম,—আপনি আপনি,— এইটুকুই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, কানেও শুনলাম,—ভারপর কি যে হোলো জানি না, কেবল এইটুকু শুনতে পেলাম, ওরে পান্ত, ধর্ ধর্ আমাদের সম্ভ্রান্ত নুতন দিল্লীর একজন কম্যাণ্ডার অফ দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে বৃঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ব্যাস, আর কোনো সংজ্ঞা নাই আমার। কভক্ষণ পর যেন জ্ঞান ফিরে পেলাম, আমার সেই দাঁড়ানো অবস্থাই রয়েছে। পায়ুর বলবান বাছ আমায় ধরে আছে, আমায় পড়ে য়েভে দেয়নি। সেখানে অপুবাবু ছাড়া তখনও কেউ নেই। চেয়ে দেখি লোকটা অত্যন্ত রহস্তপূর্ণ হাসি মুখে আমার দিকে শাস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমি চক্ষু মেলতেই সে বললে, আর কাজ নেই হলধর, তুমি যাও যেখানে যাচচ,—তোমার ভাবে ভঙ্গিতে আমার মনে হল যেন, তোমার জীবনের মধ্যে এই সময় একটা অভিজ্ঞতা এসেছে—যা কন্মিন কালেও তুমি ভাবোনি, চিস্তাও করনি এমন কি কল্পনাও করনি—অবস্থাটা যেন স্বপনেরও অগোচর, —নয় কি ? —আমার দিক থেকে কোন উত্তর না পেয়ে লোকটা আবার বললে,—আমি আর কিছু জানি না, কেবল এইটুকু মনে হচ্ছে,—তোমার অন্তরের স্বার্থ, উচ্চপদ আর ধনের অহং গরীমাই তোমাকে এই অবস্থায় হয়তো এনেছে—দেখো যদি এতে তোমার চৈত্তক্য হয়।

এ কথা শুনে ভেবে দেখলাম, সত্যই তো, আমরা এই সংসারের এখানকারই মানুষ,—একটু উচু হয়েছি কি অহংকারে ফুলে উঠি আর দম্ভই তখন আত্মপ্রসাদের স্থান অধিকার করে;—যাকে দেখি সেই-ই আমার চেয়ে কোন না কোন দিকে ছোট, আমার সব কিছুই সম্রান্ত, এই হোলো আমাদের রোগ—আর তার ওষ্ধ-ও ঠিক পডেছে ?

ক্ষুত্র আমরা, আমাদের বিচারের ভূল হয় কিন্তু তাঁর বিচারের কখনও ভূল হয় না। আমরা নিজ নিজ বৃদ্ধি অনুযায়ী কেউ হয়তো একটু বৃঝি, কেউ বা বৃঝিই না, বৃঝতে পারিই না। কারণ, ভিতরের জমাট অহংকার আর ততোধিক জমাট দন্ত ঠিক বৃঝতেই দেয় না যে।

আবার সময়মত একটু ভেবেই দেখো কথাটা। এই পর্যন্ত বোলে লোকটি চলে গেল আর আমার দিকে চেয়েও দেখলে না।

আমি অবাক বিশ্বয়ে চেয়ে রইলাম—হন্ হন্ করে ভজলোক যাচেচ, এতটা ক্রত পালে চলে গেল, সেটা অস্বাভাবিক মনে হোলো। আমি তো তাহোলে এক অভূত অভিজ্ঞতার মধ্য-পথেই আছি, কিন্তু লোকটা যেন সব কিছুই জানে, এবং বোঝে যা কিছু আমার অবস্থান্তরের রাশ্বার। বেশী দন্ত-অহংকার আমার আছে। এ সংসারে কারই বা নেই ? সবারই ত প্রচ্ছন-ভাবে ঠিক ওটা আছেই বিশেষতঃ তাদের তো থাকবেই সেল্ফ্মেড্ ম্যান্ যারা,— তবে, আমার বেলা বিধাতার এমন একটা অভূত ব্যবস্থা হোলোকন ?

আমায় এ স্বপ্নেই পেয়ে বসলো দেখচি। তবে কি স্বপ্নই দেখতে হবে ? দেখি পথের ডানদিকে টিনের উপর লেখা রয়েচে, বাকুলে-চাঁদপুর পোষ্ঠঅফিস, থানা কুলপী। হে ভগবান!

একি, আমি আবার ভগবান বলছি কেন ? আমি তো ও জিনিসটা কখনও মানি না,—মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি যে সমাজে অথবা সংসারে অন্থায় ও অশান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্ম মানুষের মনবুদ্ধির অগোচর একটা অস্বাভাবিক আদর্শ দেখানো আছে মান্ধাতার আমল থেকে, না হলে আসলে ভগবান বোলে সত্যি কেউ আছে নাকি? তবে হেথায় হরি সভা করি, কালীবাড়ীর চাঁদা দি, ছর্গাপূজার ব্যবস্থার মধ্যে থাকি কেন? আমার মত অবস্থাপন্ন একজন,—এ সব না করলে হবে কেন? ঢাকার আনন্দময়ী মায়ের ভক্তদের মধ্যেও ত আমি একজন অন্তরঙ্গ —স্বাই তাঁর এঁটো ফল, মিষ্টি, গ্লাসে খাওয়া জল প্রসাদ পায়, আমিও পাই। তাতে কি হয়েচে,—লোকে ভক্ত বলে বলুক না, আমি তো জানি আসলে ও সব কিছুই নয়?

এর মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, আমার মূর্তিটা ঠিক এদের হলধর হোলো কি করে ? ভারপর সেই আমি কেমন করেই বা ওভারনাইট নিউ দিল্লীর সাজাহান রোড থেকে এই বাকুলে চাঁদপুরে এসে গেলেম।—আর এখানকার সংসারী হলধর, দরিজ চাষীর মেটে ঘর দোর, খড়ের চাল, তাতে সাপ বেড়াচ্ছে, এ
সব ফেলে সে গেল কোথা ? আশ্চর্য নয় কি ? এখানে আমার
স্থান হল কি করে, এর মধ্যে কার ষড়যন্ত্র আছে ? আবার ভাবি,
অভ্ত—ব্যাপার এই হলধর গেল কোথা ? তাহলে নিউ দিল্লীর
আমার বাংলোতে যেখানে আমি থাকতাম, সেখানেই আমার বদলে
নিশ্চয়ই এখানকার শ্রী হলধর আছেন। এ যে স্বর্ণ গোলাকের
গল্প। এখানে ছটো মানুষের রূপ ছাড়া মনবুদ্ধি নিয়ে বদলাবিদ্ধালি
হয়ে গেল। এ কখনও হয় ?

তাও যেন হলো, কিন্তু ওভার নাইট জায়গা বদল হল কি করে, হলধর গেল দিল্লীতে বাংলোয়, ললিতকুমার এলো বাকুলে চাঁদপুরে ২৪ পরগণা জেলায় ডায়মগু হারবার সাবডিভি-সনে কুলপী থানার অধীন এই অজ পল্লীগ্রামে। এরকম ট্রানসফরমেশান, একসচেঞ্জ অফ সোল,—বিংশ শতাব্দিতে! কেউ শুনলে মনে করবে লেখক অপ্রকৃতিস্থ—যুক্তির একটা সীমা আছে তো? আছো, আমার বাংলোয় এতক্ষণ কি হচ্ছে—যাওয়া যায় না একবার দেখতে?

এখান থেকে যেতে কম্ সে কম্ থার্ডক্লাসে গেলেও প্রায় পঞ্চাশ টাকা লাগবে। আমার কাছে এই টাকা তো নেই—কোথা পাবে। টাকা ? পঞ্চাশ টাকা এক সঙ্গে এ গ্রামে কারো আছে কিনা সন্দেহ।

আবার একটা কথা মাথায় এলো—আর ঠিক করেই ফেললাম মনে মনে যে, অপরিচয়ের ভাবটা ত্যাগ করে এদের সঙ্গে পরিচিতের মত ব্যবহার করিনা, তাতেই দিল্লীতে ফেরবার পথ দেখতে পাবো, হয়তো পেয়ে ও যেতে পারি।

এখন, সকল বিষয়ে সব কিছু অপরিচিত ভাবটা ত্যাগ করে সহজ হলধরের অভিনয় আরম্ভ করে দিলাম, যেন আমি সত্যই হলধর। ঐ কামারশালার ঘর থেকে আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম এখন সেইখান দিয়েই চললাম। যেটা হলধরের ঘর সেখানে গিয়ে দাওয়ায় দেখি আগুন ভরা মালসা সামনে, তামাক খাচ্ছে ছ্'টো ছোকরা;—আমাকে দেখেই, তার মধ্যে একজন বলে উঠলো,— ও বা, অর্থাৎ বাবা, এই মত্তর বাউদের বাড়িথে খেত্তোর পাক্ এসে-ছিল, বলে বাউরা তোমায় ডেকেচে,—তুমি যাবা না ?

বুঝলাম তুটি হলধরের ছেলে, বেশ ছান্তপুষ্ট বলিষ্ঠ—কালো রং
কিন্তু ফুন্দর ছেলে—আমার নিজের ছেলের চেয়ে ঢের মানুষের মত।
বেশ লাগলো। কিন্তু জমিদার বাবুদের বাড়ি কোন দিকে তা তো
জানি না,—ভাবলাম—এই ছেলেকে নিয়েই যাওয়া যাক্, সে তো
চেনে ? এখানকার বাবুদের সঙ্গে তো দেখা হবে,—এক নৃতন
অভিজ্ঞতা। ভেবে চিন্তে বললাম, চ' তুই আমার সঙ্গে, তুজনে
যাই। সে বলে, আমায় খড় কাট্টে হবে এখন, হাতের কাজ ফেলে
পারবুনি,—বাবা, তুমি যাও না।

এও ত এক সঙ্কট, তার দৈনন্দিন কাজের ব্যাঘাৎ করে জোর করে ত নিয়ে যাওয়া যায় না—কি করি মহা মুস্কিল। এমন সময় উদ্ধার করলে ঐ ক্ষেত্রোর পাক এসে।

এই যে হলোধর,—তোকে মেজবাবু ডেকেচে, তুই গিয়িলি কোথা রে ? ভার কথায় জবাব না দিয়ে বললাম—চ—যাই।

## 11 9 11

পথ সোজা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে তারপর 
ডানদিকে ঘুরে একেবারেই জমিদারদের দেউড়িওয়ালা বাড়ির 
সামনে। গিয়ে উঠলাম প্রকাণ্ড আটচালায় সামনেই চণ্ডা দালান। 
বারান্দা—তিন দিকে, বড় বড় ঘরের সারি। সামনে বাঁদিকে 
উজ্জল শ্রাম বর্ণ মোটাসোটা গায়ে কোট, আধা বয়সী, এক হাজে

ঝকঝকে চাবির গোছা, একবার করে বার কচ্চে আবার পকেটে পুরে রাখচে অগ্যমনস্কভাবে। আরও তার পাশে রোগা, ফরসা একজন, কেবল জুলপিতেই কাঁচাপাকা চুল, গায়ে গেঞ্জি, টেরীকাটা ভদ্রলোক একখানা চেয়ারে বসে গুড়গুড়িতেই তামাক খাছে। তাছাড়া অনেকগুলি প্রজাও আছে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে। আমায় দেখেই সেই কোটওয়ালা,—এই হলো,—তুই থাকিস কোথা ? আজ সকালে টাকা নিয়ে আসবার কথা মনে নেই বৃঝি নবাব পুতুরের ? কথা শুনেই আমি একেবারে জলে উঠলাম, আর অভিনয় মনে রইল না, প্রণাম কার্যটি করতেও ভুলে গেলাম বললাম,—আপনারা ভদ্রলোক, ওরকম অভদ্র ভাষায় কথা কইচেন কেন ? আমরা তো সবাই মানুষ, আপনারা না হয় জমিদারই হয়েচেন।

বিশ্বয়ে অবাক, ওথানকার সবাই আশ্চর্য ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুঝলাম এক্ষেত্রে আমার কথাগুলি খাটেনি, ব্যাপারটা খারাপ করে ফেললাম। বাবু বললেন, দেখো, উমাচরণ, ভোমার ভাইএর বাড়টা কিরকম হয়েচে। ভবে রে হারামজাদা, শুয়ার কি বাচ্ছা, তুমি বড় ভদ্রলোক হয়েচ বটে, দাঁড়াও ভোমার ভদ্রভা বার করচি। বোলেই, এই কে স্মাছিস—এই দোবে!

আমার ভাই—উমাচরণ! দেখি, বেশ ভব্যযুক্ত চমৎকার মূর্ত্তি, প্রোঢ়, গলায় তুলসীর মালা, শাস্ত চাউনি, আমার দাদা!

দোবে জী ঐখানে দেউড়িতেই ছিল,—জী হুজুর, বোলেই লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালো। বাবু বললেন, এই! হলোকো কান পাকাড়কে হামারা সামনে ঘোড়দৌড় করাও। ঠিক ঐ সময়ে উমাচরণ জোড়হাতে এসে বললে, মেজবাবু! ওর মাথা খারাপ

হয়েচে; কাল থেকে দেখচি, টাকা যোগাড় করতে পারেনি,— খায়নি দায়নি, সারা রাত ঘুমোয় নি।

দোবে কিন্তু বাবুর হুকুম মতই, আমার কান ধরতে এলো, কিন্তু সেই বিরাট শরীরের কাছে আমি পারবো কেন, আমার হাত হটো ধরে সে এক হাতে মুঠের ভিতর রাখলে, তারপর কান ধরতে এলো, মেজবাবু বললেন,—থাক্ থাক্। তখন ছেড়ে দিয়ে সে পাশে দাঁড়ালো।

বেশ ব্ঝতে পারলাম, গাঁয়ের মোড়ল উমাচরণের জন্মই বেঁচে গেলাম, আর সে হলধরেরই দাদা, এখানে আমারও। এমন সময়ে দেখি সেই অপু বাবু, বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো, আমার দিকে চোখ পড়তেই বিশ্বয়ে সে একটু মুচকে হেসে ধীরে ধীরে, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবেই পায় পায় আমার পাশেই এলো—তখন মেজবাবু গমস্তার সঙ্গে কি একটা কথা কইছিলেন, এদিকে লক্ষ ছিলনা, এই অবসরে অপু বাবু আমার ঠিক কানে কানে বললেন,—এতবড় বুদ্ধিমান মানুষ, দেশ কাল পাত্র হিসেব করে কথা কইতে পারোনা,—বোলে যেমন ভাবে এসেছিলেন সেই ভাবে বরাবর বাড়ির ভিতর দিকে আবার চলে গেলেন। আমার যা হচ্ছিল সে কথায় কাজ নেই। এখন আসল ব্যাপারটাই বলি,—

বাবু এবার বললেন,—কৈ ভদ্রলোক! টাকা কোথা?

আমি ধীরে ধীরেই বললাম, কৈ টাকা, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন, তবে যে পরশু সকালে বড় জাঁক করে বোলে গেলি, আজ সকালেই খাজনা মিটিয়ে দিবি। উত্তরে শুধু বললাম যে,—আমার টাকা নেই। —তাতে বাবুরেগে বলে কি, একথা বললে আমাদের চলবে কি করে? আজ বাদে কাল

লাটের কিস্তি পাঠাতে হবে না ? আমি সেই এক কথাই বললাম, টাকা নেই—আমার। তথন বললেন, নেই তো ধার করে দে।

ভাবলাম, ধার করেই দেবো, দিতে যদি হয় তো ভালো করেই ধার করে এদের টাকা আরও গোটা পঞ্চাশ টাকা বেশী করে দিল্লী পাড়ি লাগাই, তারপর যার দেনা সে বুঝবে। যদি তার সঙ্গে দেখা হয় তো টাকাটা দিয়ে দেওয়া যাবে। একবার দিল্লী পৌছাতে পারলে হয়। এই সব মনে মনে ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ধার কোথায় পাবো টাকা ? বাবু বললে, কেন, চৌথী আছে, দোবে আছে, এদের কাছে চোটার স্থদে ধার করগে যা না।

তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কত টাকা চাই ঠিক করে বলে দিন তাহোলে। বাবু গমস্তাকে বলতেই, গমস্তা খাতা দেখে বললে, পরশু সকাল বেলা ঠিকঠাক হিসেব করে দিলুম,—সাঁই ত্রিশ টাকা বারো আনা তিন পাই।

যাক্, তাহলে ত্বচরের খাজনা সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা আর পঞ্চাশ টাকা, মোট অপ্টআশী টাকা। এইমাত্র কান মলা থেতে খেতে রয়ে গেছি—লোকটির কাছে, তার কাছেই আবার থেতে হোলো! আমায় গোলাবাডিতে নিয়ে গেল, বললে,—

বৈঠ যা। বসেই রইলাম। আমার অদৃষ্টে এতও ছিল, ততক্ষণে দোবে কোথা থেকে টাকা নিয়ে এলো। টাকা রাখবার জায়গাটা তাদের লোকচক্ষুর অগোচর। কত টাকা গুণতে সে বলে কি, এত টাকা কেন চাই ? এমন সময় গমস্তাটি পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত, বললে, ওই সঙ্গে আমাদের টাকাটিও আছে, সেটিও যেন ধরে নিও।

🧪 আমি ত অবাক, তোমাদের টাকা আবার কি 📍 🧋

আহা খোকা, যেন জানেন না, আমাদের হিসাবানাটা কে দেবে ? তারপর ঐ পেয়াদার টাকাটি, যে ধরে এনেছে সরকার কাছারীতে, তারপর চৌকিদারি, পথ কর, বারোয়ারীর চাঁদার টাকা কে দেবে ?

বাব্বা! এ সব কি ? শেষে খাজনার উপর আরও পাঁচ সাত টাকা দিয়ে তবে মুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে হলধরের উপর একটি মমতা এলো, আহা, বেচারা ত ধনে প্রাণেই মরচে এই জমিদারদের জমি চাষ করতে এসে। হঠাৎ আপন মনেই প্রার্থনা করে ফেললাম,—

হে ভগবান! এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে দাও, কমিউনিসম্ আস্থক। চট্ করে মনে পড়লো, ব্যাঙ্কে যে আমার দেড় লক্ষ টাকা আছে তাছাড়া আরও কত দিকে কত টাকা রয়েচে, তা হলে আমার দে টাকার কি হবে? কমিউনিসম এলে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা থাকবে কি করে? যাক্, চুলোয় যাক, কাজ নেই ও সব পাপ কথায়—এখন দোবেকে বললাম, তাহলে আমায় নকই টাকা দাও। টাকা পিছু রোজ ছ'পয়সা স্থদ হিসাব করে প্রথম দিনের প্রায় আড়াই টাকা কেটে নিয়ে সে দিলে টাকাটি। তা থেকে জমির খাজনার সব টাকা, হিসেবানা, তারপর পেয়াদা, এ চাঁদা সে চাঁদা ইত্যাদি করে সবস্থদ্ধ তেতাল্লিশ টাকা দিয়ে পরিত্রাণ পেলাম।

হাতে রইলো বাহানো টাকা। যখন ফিরে আসছি তথন একজন কে, জানি না পিছনে পিছনে এসে বলে কি,—হাঁরে, অভটাকা কি জন্মে ধার করলি বল দিকি ? বললাম, আমার দরকার আছে।

গোটা কুড়ি টাকা দেনা, তোকে ঠিক্ ছ এক দিনেই দিয়ে দেবো, আর বাবুকে বোলে তোর ভাল করে দেবো। সর্বনাশ, এ থেকে আমার দেবার যো নেই, আমি কিছুতেই পারবো না দিতে। সে লোকটি পিছু ছাড়ে না, শেষে ভয় দেখাতে লাগলো,—যদি না দিস—

সকালে তৈলক্য বোলে যে লোকটা আমায় ডাকতে গিয়েছিল

সে দেখি আমার দিকেই আসছে। দেখে তাকে একটু আমি সাহস পেলাম। যখন তার কাছে গিয়ে সব কথা তাকে বলতে যাচিচ তখন সঙ্গের সেই লোকটা বলে কি, আরে হলোধর এটি বুঝলি না, তোর সঙ্গে আমি ঠাটা করছিলাম, যা যা ঘরে যা। বোলে চলে গেল চট্ করে। তখন তৈলক্যকে বললাম, ভাই একটি উপকার কর, আমার সঙ্গে ষ্টেশনে চল, একটি কথা আছে।

বলে, হলো! ইষ্টিশান হেথা থেকে পাকা আড়াই ক্রোশ পথ, কি করতে এখন তুই ইষ্টিশানে যাবি বল দি? বললাম,—একটা দেনা পাওনার ব্যাপার, আমায় যেতেই হবে,—ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই চ, তোকে হুটো টাকা দেবো। ভাবলাম, একেবারে পাঁচটাকা বললে যদি আরও চায় তাই হুটাকা থেকে স্কুক্ন করবো এই মংলব করেই বলেছিলাম। ওমা! সে বলে কি, সুত্ব স্কুত্ব আমায় হুটাকা দিতে যাবি কেন, আর আমিই বা নেবো কেন তোর কাছ থে। তোর কি হয়েচে বল দি?

বললাম, কিছুই হয়নি, তুই, আমার দঙ্গে চ যাই। সে বলে, কিন্তু কি আজ ভোর হয়েচে একটা খুলে বল দি, দেখচি সকাল থে, যেমন কেমন হয়ে গেছিল ? ঠিক যেন এ গাঁভূ য়ের কেউ নয় তুই। বল দিকি, ব্যাপার কি ভোর হোলো—বলনা ? আমার কাছে লজ্জা কি, সেই ফ্রাংটো পোঁদে কভ খেলেচি ভোর সঙ্গে, ভারপর কভ—মারামারী করেছি, বল না।

কি আর বলবো, সুধু বললাম,—চলতো আগে টেশনে যাই তারপর বলবো। পথে কথা কইতে কইতে আড়াই ক্রোশ পেরিয়ে সংগ্রামপুর টেশনে পৌছে বললাম,—একটু এখানে থাক, আমি আসচি। বোলে টিকিট ঘরের ভিতর গিয়ে জিজ্ঞাসায় জানলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে একধানা কলকাতার গাড়ি আছে, আর কলকাতার ভাড়া বারো আনা মাত্র। টিকিট কিনে ফিরে এসে

বড় কৌশলে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি কোলকাতায় যাচিচ, বড়ই দরকার;—আমাদের উকিলবাবুর সঙ্গে একটা দরকারী পরামর্শ আর কিছু টাকার ব্যাপারও আছে।

সে বিশ্বাস করবে না, বলে চাষাভুষোর আবার কলকাতায় কাজ কি, তা ছাড়া উকিলবাবুদের সঙ্গেই বা তোর কি কাজ ? খবরদার বলচি মামলায় নামিস নি, ধনে প্রাণে মারা যাবি, ঐ তো তোর কয়েক বিঘে জমি,—ও খোয়ালে খাবি কি করে ? ছেলেপুলে ইন্ত্রি তাদের পথে বসবি নাকি ? এইসব কথা,—থামতেই চায় না। শেষে যখন দেখলাম মহামুদ্ধিল এখন এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শেষে খুব চেঁচিয়ে বললাম, শোন, শোন, বলতে দিবি আমাকে, না তোর কথাই বলতে থাকবি।

বুঝিয়ে বললাম, তুই এই পাঁচটা টাকা নে আমার ছেলের হাতে দিবি, ফিরে এসে তোকে আমি খুসী কুরে দেবো, যা, তুই বাড়ি যা। যাই হোক কোন রকমে তাকে বুঝিয়ে স্থজিয়ে গাড়িতে উঠলাম,—টিকিট কেটে কলকাতার উদ্দেশ্যে।

এখন আর এক তুর্ভাবনা, দেখানে যে হলধর আছে সে কি অবস্থায় আছে ? ত্রজন হলধর একত্র হলে ব্যাপারটা কি রকম যে হবে ? মনে নানা কথা তোলা পাড়া করতে করতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছালাম। ষ্টেশান থেকে বাইরে এদে বউ বাজার থেকে একখানা ধোয়া কাপড় একটা গেঞ্জি, একটা টুইলের সার্ট—শেষে একজোড়া চটি জুতা কিনে নিয়ে উঠলাম ক্যালকাটা হোটেলে। স্নানের পর ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে বেলা চারটা আন্দাজ হাওড়ায় পৌছে, যে ট্রেনে যাবো ঠিক করে ফেললাম।

বোধ হয় আধঘণ্টার পরেই ট্রেনে উঠলাম। ভীড় বেশী ছিল না,—দিল্লী একস্প্রেসে ইন্টার ক্লাসে ভাল জায়গাই পেলাম, বাঙ্কের উপর পুরো শোবার মতই জায়গা। সন্ধ্যার পর শুয়ে পড়লাম। আমার চক্ষে রাজ্যের ঘুম এসে ভীড় করে লাগলো আমিও ঘুমে একেবারে অচৈতত্য। কলকাতায় ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন, সব ভরপুর, কারো সঙ্গে দেখা করলাম না; যত তাড়াতাড়ি এখন দিল্লী পৌছাতে পারি সেই বাসনাই প্রবল ছিল কাজেই যাতে একটুও দেরী হয় এমন কিছুই করিনি।

হায় হায়;—ঘুম আমার ভাঙ্গলো,—কি সর্বনাশ, আবার সেই হলধরের শয্যায়, তার-ই শয্যা-সঙ্গিনীর সঙ্গে, আশে পাশে একপাল ছেলেমেয়ে,—শুকনো মুতের গন্ধ। আঃ—হে ভগবান,—কেন মরতে ঘুমোতে গেলাম, না ঘুমালে হয়তো এসব কিছু হতো না। আর ঘুম নয়; ধড় মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম,—মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লেগে গেলাম, এ কি হোলো। এখন কিই বা করি ? তবে কি আমার মুক্তি নেই,—না—কি এই দীর্ঘ স্বপ্নেরও শেষ নেই। এমন সময় হলধর গিন্নি উঠলেন,—ওমা এখনও ঘুমোও নি তুমি, সারারাত বদে কাটাবে নাকি ? হাগো, ভোমার হয়েছে কি বলতো ?

বোলে তিনি বাইরে গেলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার এসে বসলেন আমার পাশে। আমার একখানা হাত বেশ জোর করে ধরে নিয়ে নিজের বুকের উপর রেখে বললেন, দেখোতো কি রকম আছাড়ি পিছাড়ি করতেচে বুকটা, জমিদারের বাড়ি কি কাণ্ডটা করেছো তুমি শুনে কেঁদে মরি। এত টাকাই বা ধার করলে কেন, তোমার কি একটু দয়া মমতা নেই ? তুমি নাকি বাউদের দোবের কাছে একশো টাকা চোটায় ধার করেচ ? এঁটা, স্থদবে কি করে বলতো ? চাষ বাস তো হয়ে গেল, এখন আমাদের উপায় কি ? বলনা, বোবার মত বসে আইলে কেন গো ? বলনা, আমার মাথা খেতে অত টাকা নিয়ে কলকাতা গিছিলে কেন ?

না রাম না গঙ্গা, আমার মুখ থেকে কিছুই বার করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে সে বেচারা আবার শুয়ে পড়লো। আমি বসেই রইলেম। আর মুক্তির উপায় চিন্তা করতেই মাথা ঘামিয়ে ফেললাম। আমার বৃদ্ধি কোন কাজেই এলো না।

## 11 6 11

তারপর যা হোলো বলতে আমার লজা ও সঙ্কোচের কোন বালাই নেই। খানিক পরে যখন হলধর গিল্লি নাক ডাকাতে আরম্ভ করলেন,—এই অসহায় অবস্থা ভেবেই আমার চক্ষু দিয়ে দর দর ধারা আরম্ভ হোলো। কি তীব্র অনুশোচনা এলো আমার অন্তরে তা ভাষায় জানাবার নয়। হে ভগবান!হে দয়াময়, মনে মনে এই-সব ভাষায় আমি তাঁর উদ্দেশ্যে আমার জীবনে এই প্রথম প্রার্থনা জানালাম,—যথার্থই চক্ষের জলে আজ তাঁর শরণাগত হলাম। কাতর প্রার্থনার কথা শুনেছিলাম, লোকে বিপদে পড়েই করে থাকে, যা বইতে পড়েছিলাম, আজ সত্য সত্য তাই নিজে করলাম। জীবনে কখনও এমন করে ভগবানকে ডাকিনি। নিজেকে আর বড়ো মানী লোক মনে হোলোনা। সম্ভ্রম বা কৌলিগ্য-প্রচুর অর্থোপার্জনের সঙ্গেই যার সম্বন্ধ-সেভাব কোথায় উড়ে গেল। নিজেকে ঐ হলধরের মতই অকিঞ্চিৎকর বরং হলধর বড় সুখী চাষী বোলে, তার সংস্থভাবাশ্রিত সংসারী মানুষ পরিশ্রমী জীবন, এখন ভাকেই যথার্থ মহৎ ব্যক্তি বোলেই মনে হতে লাগল, দিল্লীর সম্রমের উপর এলো এক ঘূণা। মনে আছে শেষে—হে অন্তর্য্যামী আমি অতি হীন, অতি মূঢ়, বুদ্ধিহীন, যথার্থই তোমার দয়া পাবার অনুপ্যুক্ত—আমার কি গতি হবে—আমায় রক্ষা করো, আমায় সংপথে মতি দাও। শেষে, অন্তরের দন্ত, অভিমান, আর আমার কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির মোহ—চূর্ণ হোক, আত্মান্তরিতা কিছু যেন আর না থাকে, আমার মধ্যে,—এই প্রার্থনা করলাম। সত্যই অন্তব করলাম যে এই হলধরের চেয়ে মানুষ হিদাবে আমি শ্রেষ্ঠ নয় কখনই নয়। এই পর্যন্তই মনে আছে তারপর গভীর নিজার কোলে ডুবে গেলাম। মনে আছে ঘুমের মধ্যেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কালা যেন অন্তব করেছিলাম।

অন্য অবস্থার আমার স্বভাবের এই বিপর্যর কল্পনারও অতীত ব্যাপার কিন্তু, সত্য সত্যই তা ঘটে গেল। প্রকৃতির রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয় আর মনে স্থায়ীভাব বোলে কিছুই নেই। প্রভাতে জেগে উঠলাম,—এবারে আর স্বপ্ন নয়, সাজাহান রোডের বাংলোর মধ্যে নিজ শ্য্যায় শুয়ে, যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গলো। তথনও ভাগবতী প্রভাব আছে। জেগেছি মাত্র, চক্ষে যেন জল এখনও আছে মনে মনে ভয়ও আছে যে আবার এটাও বা পাছে স্বপ্ন হয়ে যায়—আবার হলধরের সেই মশারীর ভিতর বিছানার মধ্যেই বা কিরে যেতে হয়। অনুতাপে আমার সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, মনে আমার এই ভাব! কি নির্মল আনন্দ! জীবনে এই প্রথম উপভোগ করলাম। যেন নতুন জন্ম হোলো আমার।

প্রথমে এলো আমার মেয়ে মীরা,—সে এসে বলে কি,—বাবা, আজু কেমন আছ! সত্যি! তোমায় যেন অনেকটাই সহজ দেখচি,—কি হয়েছিল বাবা ? উত্তরে বললাম,—কি সব হয়েছিল আমায় বলতো শুনি! মেয়ে বলে, গত কাল থেকে তুমি আর ঘর থেকে বার হওনি, বিছানায় শুয়েই আছ, জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলোনি,—জল ছাড়া কিছু খাওনি, কারো সঙ্গে কথা কওনি,—কি হয়েছিল বাবা ?

ভাবলাম, বেচারা হলধরেরও তাহলে বড় কম ছর্ভোগ যায়নি তো! হা ভগবান!

তথন আমি আবার প্রশ্ন করলাম,—আচ্ছা সেই উপাধ্যায় আর্টিষ্ট মশাই এসেছিলেন কি—ইতিমধ্যে ? মীরা বলল, হাঁ বাবা,—রবিবার তিনি আসেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে, তুমি কেবল তাকে দেখলে, পরিচিতের মতই কথা কইলে, তারপর আমায় বললে, এখন আমি একটু কথা কইব আড়ালে। তাই আমি চলে এলাম। কতক্ষণ পর তিনি চলে গেলেন। আজ তোমার কাছে আসবার সময় দেখি তিনি এসে বাগানে একটা বেঞ্চে বসে আছেন—

শুনেই মীরাকে বললাম, যা এখনি তুই তাকে ডেকে নিয়ে আয়,—যেন চলে না যান আমার সঙ্গে দেখা না করে।

\* \* \*

মিঃ ডাটের সঙ্গে যার অস্তিত্ব বিনিময় ঘটেছিল, এখন সেই নিরীহ ধর্মভীরু পল্লিবাসী কৃষক হলধরের কথাও আছে; সেটি না জানলে, বিধাতার আসল খেলাটি ধরাই যাবে না।

তার কি হয়েছিল ?

একটু আণের কথা,—সংক্ষেপে এই যে—চিকাশ-পরগনার অন্তর্গত, ডায়মণ্ড হারবার বা হাজিপুর মহকুমার মধ্যে কুলপী থানার অধীনে বাকুলে চাঁদপুর একখানা গ্রাম; সেখানে উমাচরণ আর হলধর ছই ভাই। উমাচরণ ছিল গ্রামের মোড়ল বা প্রধান;—হরিসভার-সভাপতি। সকল কাজেই গ্রামে তার ছিল অসাধারণ প্রভাব আর প্রতিপত্তি। প্রথমে অনেকদিনই হলধর—দাদা উমাচরণের সঙ্গে একই সংসারে ছিল; কিন্তু বিবাহের পর থেকেই কেমন একরকম হয়ে গেল;—শেষে স্পষ্টই বললে, দাদা আমার ভাগের যা কিছু সব বুঝিয়ে দাও আমি আলাদাভিত্বো। উমাচরণ

বিচক্ষণ মানুষ, গ্রামের জমীদার, আর ভিনগাঁয়ের সন্থান্ত কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিকে ডেকে হলধরের যা তার প্রাপ্য, জমিজমা, বাগান পুকুর, ঘর-দোর, বাসন-কোষণ সব কিছু ভাগ করে দিলে, এমন কি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের মাঝে পাঁচিলও উঠে গেল ;—তখনই যথার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন সংসার হল তাদের। এর মধ্যে তিলমাত্র অসদ্ভাব জন্মাতে পারেনি,—সবাই জানে সেটা উমাচরণের গুণে আর হলধরের দাদার উপর অসাধারণ বিশ্বাসের ফলে সন্তব হয়েছিল। ছই ভাই, সন্ধ্যার পর হরিসভায়, কোন দিন কোনো উপলক্ষ্যে অনুপস্থিত থাকেনি। এই ভাগাভাগির পর প্রায় আট বংসর কেটে গিয়েচে। হলধরের এখন ছটি ছেলে ছটি মেয়ে হয়েচে। তার অবস্থাও খারাপ হতে আরম্ভ হয়েচে, বিশেষতঃ গত ছই সন অজন্মা, জমীদারের খাজনা বাকী, তিন বংসর হতে চললো। এই সব কারণে হলধরের উদ্বেগের সীমা নেই।

একটা কারণে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেচে তাকে। এই সেদিন জমিদার সরকারে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সেদিনই মেজবাবু গ্রামের অনেকগুলি প্রজাকে কাছারীতে ডেকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েচেন, লাটের কিস্তির সময়, সরকারী খাজনা মেটাতেই হবে, না হলে তাঁদের তালুক আসচে মাসের শেষ তারিখে নিলামেই। উঠবে স্থতরাং যার কাছে খাজনা যা পাওনা আছে তা মিটিয়ে দেওয়া চাই। এখন যেমন করে হোক অর্দ্ধেকটা চাইই। হলধরের প্রায় আড়াই তিন বছরের খাজনা বাকী—সে জানে তার বিপদ কেমন। এখন পাঁচজনের সঙ্গে তাকেও স্বীকার করতে হয়েচে যে সামনের রবিবার দিন অর্দ্ধেক টাকা নিশ্চয়ই দিয়ে আসবে। এখন মান বাঁচাতে তাকে যেমন করে হেকে টাকা যোগাড় করতেই হবে। এই তার বিপদ।

पिनिष्ठी छिल वृश्म्भि जिवात । (महे पिन (थरके हे हलधतरक)

ভাবিয়ে তুলেচে। সে কিছু জমি বাঁধা রাখতে বল্লিপুরে মোড়লদের কাছে গেল। সেখানে মুদের বহর দেখে সে ফিরে এলো; এই স্থদে তার ঐ জমী চলে যাবে যদি হু বছর দিতে না পারে। তার চেয়ে বিক্রি করাই ভালো। কিন্তু যে জমী কিনবে সে বলে চার চার কিন্তিতে টাকা দেবো! কিন্তু তাতে খাজনার টাকা সম্পূর্ণ হওয়া তো দুরের কথা অর্দ্ধেকও হয় না। এই ভাবে বৃহস্পতি, শুক্র ছুদিন কাটলো। শনিবার সকালে উঠেই ভিন্সাঁয়ে এক বড় ঘর কুটুমের কাছে গেল। তারা আমলই দিলে না,—একরকম অপমানিত হয়েই ফিরে এলো। তাছাড়া আট ক্রোশ পথটা যাওয়া আসাতেই দিনের তিন প্রহর গেল। এই ত্রদিন সে হরি-সভায় ঠিকই হাজির হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই নামে যোগ দিতে পারেনি। তার ভরাট গলা, দোয়ার গাইতো,—খোলও সে ভাল বাজায়, কিন্তু এই গত হু'দিন সে ভাল করে গাইতেই পারে নি, খোলেও তার হাত পড়ে নি। অবশ্য সবাই বুঝেছিল তার মনের কথা, কিন্তু কারও হাত ছিল না এতে, তাই কেউ কিছু বলেনি। দেও কাকেও কিছু বলেনি, মার্মের ত্বংখ মার্মে মার্মে ভোগ করেই চলে এসেচে।

আজ এই শনিবারে তার ছটফটানীটা বেড়েই গেল, সে য্নে আর সামলাতে পারে না, এমনই তার মনের অবস্থা।

আজ বাদে কাল রবিবার, জমিদারের লোক অর্থাৎ পাইক টাকার তাগাদায় আসবে আর ধরে নিয়ে যাবে, আপনি না গেলে। কিন্তু তার টাকা কোথা ? সে আশপাশের গ্রামে তো কোথাও বাকী রাখেনি সন্ধান করতে।

একবার সে উমাচরণের কাছেও কথাটা তুলেছিল। স্নেহ থাকলেও উমাচরণ ঘাড় পাতলে না, কারণ তাকেও তুশো টাকার একটা কিস্তি এই সময়েই দিতে হবে। তার জমি জমা বেশী, তাই তাকে দিতেও হবে বেশী। বিশেষতঃ এই তুর্বংসর, শুধু তো হলধরের একলার নয়, প্রামের বোধহয় প্রত্যেক চাষীর একই হাল। এই স্থ্রে অনেকের ঘর দার বাঁধা বন্ধকও পড়েচে। হলধরও তো নিজ অংশে বাগান, জমি বাঁধা দেবারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কে রাখবে,—প্রামের মধ্যে ধনবান কোথা। সামাত্য রকম ধন সংগ্রহ যাদের আছে তারা শুধু হাতে তো কেউ টাকা দেবে না। মহাজন বলে,—প্রামের তিন চার জনের ভিটে বন্ধক রেখে তো টাকা দিয়েচি, আর কত দেবো,—আমার আর টাকা নেই।

সন্ধ্যায় সে দিন কীর্ত্তনে গেল। হরি বাসরে সবাই যেমন পূর্ণ উৎসাহে দেদিন গাইলে হলধরও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রাণ ভরে হরিনাম করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই পুরো মন লাগাতেই পারলেন না। তখনই মনে মনে সে বেশ পরিকার বুঝতে পেরেছিল যে টাকার চিন্তার ভারে মনটি তার হরির কাছে পৌছাতেই পারচে না। যাই হোক গান ভেঙ্গে গেল। সকালে কি হবে যখন পাক্ এসে তলব করে বাবুদের আটচালায় নিয়ে যাবে এই সব কথাই ভাবতে ভাবতে সে বেরুলো। কিন্তু আরতো পারে না সে. যেন অবসন্ধ হয়ে আসচে তার শরীর।

একবার ভাবলে আর ঘরে যাবো না, যে দিকে ত্চক্ষু যায় চলে যাই;—সকালে গ্রামের কেউ আমার দেখতে না পায়। কিন্তু তা হোলো না। শেষ অবধি, ছেলেপুলে, খ্রী নিস্তারিণীর কথা মনে করেই সে ঘরে ফিরলো। তারপর ছটি ভাত খেয়েই,—শোবার ঘরে ঢুকলো। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শেষ আশ্রয় শয্যা। আর সে ভাবতে পারে না। যে নামটি নিয়ে সে রোজ শুয়ে পড়ে আজও সেই শ্রীহরি বলেই, তাদের ঘর যোড়া তক্তার উপর ছেলে-মেয়ে ভরা বিছানাতে এক ধারে সে শুয়ে পড়ল, আর অচিরেই বিরামদায়িনী নিজার কোলে মগ্ন হয়ে গেল। সে এখন সত্যই

শান্তি লাভ করলে। কাল সকালে কি হবে সে তার ঞীহরিই জানেন।

সংসারে সে একলা নয়, তার ন্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গিনী সে তখনও হেঁসালে, রাতের দিকেও তার কাজ কম নয়,—সংসারের সব কাজ সেরে প্রায় দেড় প্রহর রাতে নিস্তারিণী এসে তার পাশে শুতে এলো। একবার ভাবলে মিলেকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করে নেয় যে সারা দিনে কি করলে, টাকারই বা কি হোলো। কিন্তু অসহায় হলধর এমনই অকাতরে ঘুমাচ্ছে, তার মুখ দেখে আর জাগিয়ে কথা বলতে প্রবৃত্তি হোলো না। সারা দিনের ক্লান্তি তারও কম নয়, কাজেই সেও অচিরে স্থপ্তির কোলে ভূবে গেল।

## \* \* \* \* \*

শ্রীহরি বলে হলধর রোজই ভোরে ওঠে, আজও যথাকালেই তার ঘুম ভাঙ্গলো। শ্রীহরি বোলেই সে উঠলো,—কিন্তু একি ? শ্রীহরির একি খেলা ? স্বপ্পই দেখচে না কি ? এখনও কিছুই ঠিক বুঝতে পারচে না, প্রথমটা সে যেন স্বপ্পই দেখচি মনে করলে বটে, কারণ এমনই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বিছানাতো জীবনে কখনও দেখেনি। মশারী নেই, পালঙের পুরু গদির উপর বিছানায় ধপ্পপে চাদর পাতা, ঝালরওয়ালা বালিশ মাথায়। সঙ্গে শ্রী, ছেলে মেয়ে কেউ নেই, একাই সে এক পরিপাটি শয্যায় শুয়ে। কোথায় তাদের খড়ের ছাওয়া চালের ঘর, মাটির দেওয়াল ? এ যে ইমারৎ, প্রকাণ্ড ঘর, দেওয়ালে ছবি, ফটো-বাঁধানো, আয়না, দেরাজ আলমারি, দিয়ে সাজানো, চেয়ার-টেবিলের উপর ঘড়ি, ফুল দান। বড় লোক জমিদারদের ঘরের মত, এ কোথায় এসে পড়লো সে ? হে ভগবান,—হরি হরি।

এ কি কাণ্ড ? এখনও স্বপ্ন ! গত কাল তো টাকা টাকা করে সারাদিন আধ্মর। হয়ে ফিরচে। হরিসভা থেকে একপোর রাতে এসে যখন ঘরে ফিরে ছিল তখন আর শরীরের মধ্যে সাড় ছিল না।

শুয়েছিল তক্তার উপর;—তার গা-সওয়া সেই হুর্গন্ধে ভরা কাঁথার বিছানায়,—আর বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়েই তো শুয়েছিল। তাই তো তার অভ্যাস চিরদিনের। সে বিছানাই বা কোথা, সে ঘরই বা কোথা ? এ কোথায় এসে গেল সে ? টাকা টাকা করে মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি তার ?

নাঃ, এটা তার স্বপ্নই,—না হলে বস্ততঃ এ সব কি সম্ভব তার ঘরে ? স্বপ্ন মনে হলেও সে শুয়ে থাকতে পারলে না নিশ্চিম্ত হয়ে, উঠে বসলো সে। চার দিকে চেয়ে দেখছিল এমন সময়,—খস্ খস্ খস্;—সানের মেজেতে চটি ঘসে ঘসে চললে যেমন শব্দ ওঠে সেই শব্দ, কাছেই আসতে লাগলো,—সে আবার শুয়ে পড়লো, তবে চক্ষু না বুজে। দরজা তো খোলাই ছিল,—একটি স্থানর ফুটফুটে মেয়ে, পোনের ষোল বছর বয়স, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী—পান পানা মুখ,—একটা স্থান্ধ ছড়িয়ে ঘরে চুকলো,—একবারেই হলধরের মাথার শিয়রে খাটের বাজুর উপর ছই হাতই রেখে দাড়ালো আর,—বাবা! বোলে ডাকলো। মিষ্টি গলার স্বর। যেন লক্ষ্মী মূর্তি মনে হোলো হলধরের। আর ঐ বাবা,—ডাকটি শুনে প্রাণ তার আনন্দে যেন ছলে উঠলো। তারও,—মা, বোলে একবার উত্তর দিতে ইচ্ছা হোলো; কিন্তু কি ভেবে সে চুপ করেই রইল।

কি হয়েচে বাবা ?—বোলে মেয়েটি তার কপালে হাত দিলে যেন তাপ আছে কিনা দেখলে,—তার শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো। সে কথা বললে না বটে কিন্তু মনে মান্ধে ভাবছিল,— মেয়েটা বোকাই বটে, না হলে এই দিনের আলোয়, আমার মত এই চাষার মূর্তি দেখেও বুঝতে পারলেন না যে আমি তার বাপ ক্ষুতেই

পারি না। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ও যেন বলতে চাইলে,— বোকা মেয়ে—দেখতো আমার মুখ ভাল করে, এটা কি ভোর বাপ ? মেয়ে বলতেই লাগলো;—আমায় বলনা কি হয়েচে ভোমার,— আজ এখনো উঠচো না কেন ? নিশ্চয় ভোমার শরীর খারাপ।

হলো এবার একটু আশ্চর্য্য বোধ করে মাথার চুলে, যেমন কিছু ভেবে দেখবার বেলা করা অভ্যাস, একবার আজুল চালিয়ে দিতে গেল, বিশ্বয়ে স্তস্তিত হয়ে গেল যখন দেখলে—মাথায় তার ঘন কাঁচা পাকা চুলের রাশ তো নেইই তার জায়গায় মাথা ভরা টাক্। তারপর নাকের নীচে আঙ্গুলগুলি চালিয়ে বুঝে নিলে যে তার সে গোঁফও নেই, দাড়িও তার কামানো পরিকার, যেন কালই কামিয়েচে অথচ সে পোনেরদিন ক্ষোরী হয়নি।—তাইতো, তাহলে তো ও আমার মধ্যে বাপের মুখই দেখচে। আমার মধ্যে ওর বাপের মুর্ত্তি এলো কি করে। তাজ্জব ব্যাপার। হে হরি, এ তোমার কি খেলা,—এঁটা, তাহলে আমার কি হোলো ?

নিরুত্তর দেখে মেয়ে বলচে, বাবা, ডাক্তার মৈত্রকে খবর দিচিচ, নিশ্চয়ই তোমার একটা কিছু হয়েচে। না হলে,—

এবার হলধর চেঁচিয়ে বললে,—না, না, না, না,—আমার কিছুই হয় নি, আমি ঠিকই আচি।

মেয়ে বলে, শরীর ভোমার নিশ্চই খারাপ, না হলে যার ভোরে স্বার আগেই ওঠা অভ্যাস, এখনও সে ওঠেনি কেন? ভোমার দৃষ্টিটা ওরকম কেন?—বলতে বলতে চলে গেল ক্রুত্ত পদে,—বারান্দায় গিয়ে কর্র্ কর্র্ কর্র্, যন্ত্রে কি করলে; তারপর বলতে লাগলো,—হাঁ, আমি মীরা, মিঃ ডাট্ এর এখান থেকে বলচি, ইভ্যাদি ইভ্যাদি। তার পরই বাড়িতে বেশ হোই হাই চলতে লাগলো।

এই ভাবে বাড়ির কাণ্ড,—তারই মধ্যে হলধরের স্বপন দেখাও

চলতে লাগলো। অধৈর্য্য হয়ে আবার ভাবে, এবাবা স্থপন যে ভাঙ্গবার নামও করে না,—কি বিপদ—হে হরি।

অল্পণেই সাহেবী পোষাক, চক্ চক্ করচে বক্ষন্ত নিয়ে ডাক্তার এলো,—এই যে মিষ্টার ডাট্—সম্বোধন করে বলে,— ব্যাপার কি বলুন তো দেখি। হলো বললে, আমার তো কিছুই হয়নি ডাক্তারবাব্। এই বাবু শুনেই ডাক্তার কি একরকম কটোমটো চেয়ে রইলেন, আর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষাও আরম্ভ করলেন। শেষে বললেন, কৈ কিছুই তো দেখিচনা, বেশ চলচে সব। ওঁর মনে একটা কিছু হয়ে থাকবে।

তাইতো কি করা যায়,--কি করা যায়, বলতে বলতে হোঁৎকা ডাক্তার সায়েব বাইরে গেলেন।

কত রকমের কতো ভাবনাই যে হলধরের মাথার ভিতর দিয়ে চলতে লাগলো তার শেষ নাই। এ সবটা কি স্বপ্নই চলচে। ভগবানই জানেন এতক্ষণ তার ঘরে কি হচ্চে। কোথাও কোন কুলকিনারা না পেয়ে শেষে সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসলো, যা হবার তাই হোক; আমি কি করবো, হে হরি;—দয়া করে এ স্বপন ভাঙ্গিয়ে দাও,—যা অদৃষ্টে আছে তাই হোকনা আমার। আবার ভাবচে, এই স্বপন ভাঙ্গলেই তো জমিদার বাবুদের থাজনার টাকা দেবার দায়ে পড়তে হবে, টাকা তো কোনরকমেই যোগাড় হয়নি দেবার সাধ্য যখন নেই, তখন চলুক না, এমন বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ কাটে, স্বপ্নেই কাটুক,—শ্রীহরির ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হলধর বিছানা ছাড়লো না।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটাবার পর, মেয়ে এসে ঘরে চুকলো। বললে, বাবা,—সেই উপাধ্যায়বাবু এসেচেন, আমি তাঁকে নিয়ে এসেচি তোমার কাছে। বলতে যাচ্ছিল হলধর,—কে উপাধ্যায় ? কিন্তু তাকে কিছু বলতে হোলোনা, দরজায় দেখলে এক দীর্ঘশারীর,

মাথায় টুপী একমূর্ত্তি উপস্থিত। বাঙ্গালী কি কোন দেশের লোক বুঝবার যো নেই। তবে মুখখানা দেখেই মনে হোলো তার যেন অতি পরিচিত,—সে যেন অনেকবারই দেখেচে তাকে।

আরে, এ যে আমাদের অপুবাবু, না ? যেই মনে হওয়া, ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বোসলো হলধর। হাঁ, ঠিক যেন সেই মুখই। আমাদের প্রামের জমীদারবাবুদের ভাগনে—অপুবাবু।
—ছেলে বেলা থেকেই দেখে আসচি—এ না হয়ে যায় না। মাথায় গান্ধিটুপী তাই প্রথমটা ঠিক ধরতে পারিনি।—তার পরই তার মাথায় এলো মান্থয়ের মত মুখ মান্থয়ের তো হয়, দেখাই যাকনা যদি আমায় চিনতে পারে তাহলে বুঝা যাবে। হলধর তখন মেয়ের দিকে চেয়ে বললে, আমরা একটু কথা কই তুমি এখন ষাও। বাপের মুখে এভাবের কথা শুনে মেয়ে অবাক হয়ে চলে গেলো।

হলধর বড় ব্যাকুল হয়েই তখন বললে, আপনি বলো বাবু আমি কি স্বপ্ন দেখচি; আপনি কি অপুবাবু? উপাধ্যায় তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো তার পর বললে;—মিষ্টার ডাট্ আপনার কি হয়েচে বলুন তো; কাল রাত্রে আমি এসেছিলাম যাবার সময় লিখে রেখে গিয়েছিলাম, পান নি?

হলধর বললে, আমায়, আপনি কি বলচেন বাবু, আপনার। ব্রাহ্মণ, তার পর আমায় চিনতে পারচেন না, আমি যে হলোধর আপনার মামাদের গেরাম চাঁদপুরের পেরজা, উমাচরণ মোড়লেরই ভাই।

এবার মহা বিশ্বায়ে উপাধ্যায় অনেকক্ষণ হলধরের দিকে চেয়ে থেকে শেষে বললেন,—আমি কিছু না বুঝলেও একটা কথা ভোমায় বলচি শোনো,—দেখো, কাকেও এখানে ভোমার ঐ পরিচয় যেন বোলোনা। আমায় যা বললে তা বললে,—আর কাকেও কখনও যেন বোলো না, মহা অনর্থ ঘটবে।

তখন হলধর প্রাণের সব কথাই খুলে বলতে লাগলো;—

কাল কোথায় ছিল আজ ঘুম ভাঙ্গলো এই বিছানায়। কাতরকণ্ঠে বললে, আচ্ছা বলোতো, আপনি আমাদের অপুবাবু কি না ?
এখন আমি কি করবো, আপনি আমায় বোলে দাও সব।
ভিনি বললেন, আমি কে, ভোমাদের অপু কি না, সেকথা চাপা
থাক এখন—ভোমার কথা যদি স্বাইকে বলো ভা হলে ভোমায়
ভূতে পেয়েচে ধরে নিয়ে রোজা এনে মারপিট করে ভূত ছাড়াবার
চেষ্টা করবে। এটা দিল্লী সহর হলেও ওদেশের মত ভূত প্রেতের
ব্যাপার আছে স্বই। শুনে হল বলে, এঁয়া। এটা দিল্লী, রাজধানী,
—আমি ভেবেছিন্থ কলকাভা হবে। আমি এখানে এন্থ কি করে ?

উপাধ্যায় বললেন,—সে যাই হোক যে ব্যাপার ঘটেচে তাতে দিল্লীই বা কি আর কলকাতাই বা কি ? তোমার পক্ষে এখন চুপচাপ থাকাই দরকার। খাও দাও আর মনে মনে ভগবানকে কেবল ডাকো, প্রভূ! এ তোমার কি খেলা, আমি কি অপরাধ করেচি যাতে এই অবস্থা হয়েচে;—তিনিই যা করবার করবেন। যা বুঝেচি, তোমাদের ছজনকে নিয়েই খেলাটা চলচে,—

হল বলে,—ত্বজন আবার কে হোলো, ঠাকুর ?

তুমি একজন আর যার দেহের মধ্যে তুমি এখন রয়েচ। তিনি হয়তো দেখানে তোমার দেহ আগ্রয় করেচেন। মনেরেখো, এসব উপর ওয়ালারই খেলা, কারো কিছু করবার নেই। চুপ চাপ থাকো, দেখনা কি হয়। মজা আছে। শেষ অবধি, চেয়ে চেয়ে দেখো— আর থাকো।

যথন শুনলেন যে হলধর সকাল থেকে ওঠেনি—মুখ হাত ধোয়নি তথন তিনি পাশের দরজা খুলে ঘরের পাশে যেখানে সব কল প্রভৃতি আছে দেখিয়ে দিলেন,—দে সব দেখে হলো হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। উপাধ্যায় যাবার সময় বলে গেলেন, আমি কাল আবার আসবো। এখন হলধর অনেকটাই সহজ হতে পারলে,— —ভাগ্যে উনি এমেছিলেন।

খানিক পরে চাপকান পরা মাথায় পাগড়ি খানদামা চা, জলখাবার দব নিয়ে এলো। এই শ্লেচ্ছ দাহেবী খানা খাওয়ার ব্যাপার,—হলধর ছুঁলোনা, ও দব কিছুই খেলেনা। যখন দব কিছু, দেই খানদামারপো উঠিয়ে নিয়ে গেল তখন আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে মুখ ধূয়ে ঢক্ ঢক্ করে এক পেট জল খেয়ে এদে আবার শুয়ে রইল। মনে মনে ভাবলে, এ যেন তার একটা অস্থখের পালাই চলেচে। ভিতরে তার যথেষ্ট ভয় ছিল এই ভয়ঙ্কর ওলট পালটের জন্ম। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার জীবনে কেউ দেখেচে না শুনেচে। রাতারাতি, কোথা বাঙ্গলা মুলুকের অজ পাড়া গাঁ থেকে কোথা এই রাজধানী দিল্লি দহরে, এমন এক বাগান বাড়ির ভিতরে দাহেবীয়ানায় দাজানো ঘরে দে এলো কি করে আর এক জনের শরীরের মধ্যে। ভগবানের ইচ্ছায় দবই দস্তব—আমরা কি করেই বা বুঝবো,—মুখ্যু স্কুল্যু লোক একজন পাড়া গায়ের চাষা। এই সব নানা রকম ভাবনায় দে দিনটা কাটলো। এক একবার দেশ ঘরে কি কাণ্ড হচ্চে ভাবতে থাকে, কিন্তু কিছুই পায়না ভেবে।

এইভাবে সারাদিন বিছানায় কাটলো শুয়ে বসেই। দিনের মধ্যে কত লোক এলো তাকে দেখতে; কত কত ইংরাজী বাং—কতরকমের সম্ভাষণ শুনলে। তাদের প্রত্যেকের মুথের দিকে দেখলে—সবাই সায়েবী পোষাক পরা। বাঙ্গালী, কেবল ঐ উপাধ্যায়, অপুবাবুর মত যাকে দেখতে, সেইই ধৃতি, পিরান চাদর গায়ে এসেছিল। এ একরকমের মেলা—এই সব বন্ধু লোকের মুখ দেখতে, কথা শুনতে শুনতেই তার কাটলো।

রাত্রেও আর একবার পেট ভরে জল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার যেন ক্রমে অসহা হয়ে এসেচে, আর যেন সে পারে না। রাত্রে ঘরেতে বিজলী বাতি জ্বলে উঠলো, কলকাতায় সব বাবু লোকের বাড়ি যেমন জ্বলে। এখানেও আছে, সেই দেয়ালে বোতাম টিপেই আলো জ্বালানো। এই ভাবে কত কি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো সে। এক ঘুমেই রাত কাবার করে যখন সে জাগলো;—তাদের সেই দেশের ঘরে, বিছানার সেই গন্ধই লাগলো।ভয়ে সে চক্ষু বুজেই রইলো পাছে যদি আবার স্বপনের দিল্লির ঘর বিছানা দেখতে হয়।

চোখ বুজে এ হিরি, এ হিরি! জপ করতে লাগলো;—হে হরি এ কোন কর্ম্মের ফল। ক্রমে দর দর ধারা তার চক্ষু দিয়ে গড়াতে লাগলো; চক্ষের জলে এখন তার প্রাণ স্মিগ্ধ, হয়ে গেল। এবার সে চোখ চাইলে। ঐ যে নিস্তার, তার ছোট মেয়েটি আগলে শুয়ে আছে, পাছে শিশু খাট থেকে পড়ে যায়। এ হিরি বোলে সে উঠে বসলো, হাতখানা বাড়িয়ে নিস্তারের গায়ে রাখলে। নিস্তার চেয়ে দেখলে, বললে, ওমা মরণের ঘুম আমার হয়েচে, এতটা আলো হয়েচে আমায় ডেকে দাওনি ? কাঁদছিলে নাকি ?

এখন তার ধড়ে প্রাণ এলো। এই পর্যান্তই—হলধরের কথা।
এখন শেষের কথাটুকুও হয়ে যাক;—দিল্লি সাজাহান রোডে
মিঃ ডাটের, সেই বিচিত্র বাংলোতে। সেখানে আজ প্রভাতে আমি
মিঃ ডাট, গর্ভমেন্ট অফিসাররূপেই জেগে উঠেছি। মেয়ের সঙ্গে
কথা হচ্ছিল,—সেই উপাধ্যায় দেখা করতে এদেছেন। আগ্রহ
ভরেই আমি তাঁকে নিয়ে আসতে বললেম।

উপাধ্যায় এসে অনেকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়েই রইলো, শেষে বললে, কি ব্যাপার! আজ কেমন আছেন ? আমি বললেম, যদি বলি ভালো আছি তাহলে কি বুঝবেন ? একটু হেসে উপাধ্যায় বললে, তাহলে বুঝবো এখন বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করেই নিজস্থানে এসে গিয়েচেন: আর সে বেচারাও—

মেয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনচে, দেখে আমায় বাধা দিলেন মিঃ ডাট্—তিনি মেয়েকে বললেন, চায়ের ব্যবস্থা করে। তো মা, এঁর জন্মে।

মেয়ে বললে, তোমার জন্মেও আনতে বলি ? আজ পর্যান্ত মুখে কিছুই দাওনি। তাই ক্রেলা, বোলে মেয়েকে সরিয়ে দিলেম—তার পর উপাধ্যায়কে স্থধালেম,—এ কি রহস্থ বলুন তো, আপনি যেন জানেন মনে হচ্চে।

তিনি বলেন, আমি আপনার চেয়ে বেশী কিছুই জানিনা। শুনেই আমি বিছানা থেকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেম;— আপনি চক্ষু খুলে দিয়েচেন—আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার মনে আর কোন মালিশু নেই, আমি এখন ঠিকই বুঝচি,—

বাধা দিয়ে উপাধ্যায় বললেন,—কিছুই বোঝেন নি,—এ সব, সাধারণের বোধগম্য হবার কথাও নয়, আপনি বুঝবেন কি করে ? এসকল ব্যাপার কি শিক্ষিত অহং সর্বস্থি ব্যক্তি, আধিপত্য প্রিয়, সম্ভ্রান্ত নগরবাসীরা বুঝতে পারে ? এ একটা খেলা,— তাঁরই খেলা। তিনিই বোঝেন, আমাদের সাধ্য নেই এর মধ্যে প্রবেশ করি। তবে তিনি করুণা পরবশ হয়ে যদি কাকেও বুঝিয়ে দেন কেবল দেইই বুঝতে পারবে। নিজবুদ্ধিতে কেউ কিছুতেই পারবে না। তখন আমি বললাম, আপনি কি বুঝেচেন বলুন না; —তাইতে তিনি যা বললেন, আমি বুঝলাম।

আপনাকে ও হলোধরকে নিয়েই থেলাটা হল। এতে হয়তো তুজনেরই একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ ইয়েছে বুঝতে হবে। তুটি জীবন নিয়ে খেলা, আপনার শরীর মধ্যে হলধরের জীবন, প্রাণ, চৈতক্য যাই বলুন আর হলধরের শরীর মধ্যে আপনার অস্তিত্বকে নিয়েই এক দিম-রাত খেলা হল; তারই মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোলো সে গুহু আর কারো জানাবার কথা নয়।

আমি বললাম, আপনি তো বেশ সহজেই এটা বোলে গেলেন কিন্তু আমি ভাবচি এ কি করেই বা সন্তব, বিশ্বাস হয় না।

কি করে বিশ্বাস হবে, আপনার নিজের অধিকৃত জ্ঞান, ব্যক্তিত্বের অহংকার, সেই গতানুগতিক ধারায় ভাবাই অভ্যাস, এই গভীর, বিচিত্র-রহস্থময় ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করবেন কি করে ? এতা সাহেবেরা কেউ বলেনি,—কি করে বিশ্বাসই বা হবে ? এখন যে কাজটা হয়ে গেল—আমরা তার কিছুই জানিনা। তবে এ নিয়ে বন্ধু সমাজে আলোচনা যেন কদাচ করবেন না, কেউ বিশ্বাসই করবেনা। এ সব ব্যাপার মান্ধুষের স্বার্থ চিন্তায় মসগুল বৃদ্ধি দিয়ে ধরা যাবেনা।

সে কথা যাই হোক এখন, আমি যে বাকুলে চাঁদপুর প্রামে কালকে সকাল থেকে সে সব কীর্তি করে এসেচি তা আগাগোড়া সব কিছুই নিখুঁত বললাম। শুনে উপাধ্যায় চমকে উঠলেন বললেন,—

এ সবই তার ইচ্ছায় ঘটেছে, খেলাটা এখনও শেষ হয়নি বলে মনে হচ্চে। এখন ঐ বেচারা হলধরকে আপনাকেই বাঁচাতে হবে; দরোয়ানের কাছে চোটার স্থদে আশী-নরুই টাকা ধার করা মানে এ জীবনে হলধরকে তা শোধ করতে হবেনা। এখন উপোয়?

সে উপায় ভগবানের কৃপাতে সহজেই হয়ে যাবে, দত্ত বললে।

—এখন উপাধ্যায় বলে চললো,—এমন খেলা একজনের মহা-ভাগ্যেই দেখা যায়। তাঁর অপরূপ—

বাধা দিয়ে বললাম, এতে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হোল
—বুঝেছেন কিছু ?

তাঁর যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হোলো তা যথার্থ ব্ঝেচেন আপনারা ছ্জনেই, যাদের অস্তিত্ব নিয়ে তিনি থেলেচেন। আপনি কি ব্ঝতে পারেননি এতে আপনার কি উপকার হোলো? তেমনি সেই হলধর মোড়লও ঠিক ব্ঝতে পারবে তার কিহোলো। তবে আমি এইটুকুই দেখচি হলধরের তুর্ভোগটা আপনার উপর দিয়ে হয়ে গেল বিধাতার ইচ্ছায়।

কথাটা শুনেই আমার প্রাণের ভিতরটা এমনভাবে তোল-পাড় করতে লাগলো যেন বাষ্প হয়ে চোথ ঠেলে বেরোতে চায়। আমার দন্ত, অহস্কার, পদগর্ব চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা কাকেও তো বলবার নয়। কিন্তু বেচারা হলধর, তার কি হোলো—

শিল্পি জিজ্ঞাসা করলে; কি ভাবচেন?

বললাম, ভাবচি হলধরকে উদ্ধারের কথা;—তাকে ঐ অবস্থা থেকে মুক্ত করাই এখন আমার প্রধান কাজ আর দে ব্যবস্থাই করবো আমি এখনই,—

কি করবেন ?

বললাম, সে ভেবেছি, আগে দোবের টাকাটা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব।

তারপর ?—

তারপর তাকে এখানে আনিয়ে দিন কতক তাতে-আমাতে থাকবো, হুজনে আমরা আত্মীয় হয়ে গিয়েচি যে।

সে যদি না আসতে চায় ?

তাকে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, এই সব তীর্থদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিলেই সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে রাজী হবে। স্থৃশুলায় তার ঘর-সংসারের সব ব্যবস্থা করতে হবে— এই রকমই একটা প্রেরণা অমুভব করচি।

আর আমার ব্যবস্থাটা কি হল ?—

আপনি তো আমাদের এখানে এসেই যাচেন। নিজের কাজ করবেন আর অবসর হলে আমাদের ছজনের মাঝে থাকবেন— আপনার তো জানাই আছে সব, কেবল আর কাকেও বলবেন না এটুকুই অনুরোধ।

দত্ত সায়েব ব্যবস্থা করলেন চমৎকার। কলকাতায়, তাঁর ভাইকে পর্যাপ্ত টাকা পাঠিয়ে সব ব্যবস্থাই করতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না, শিল্পিকে ধরলেন,—আপনাকেই যেতে হবে; দোবের দেনাটা প্রথমেই চুপী চুপী শোধ করে, হলধরের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে তার সংসারের সকল ব্যবস্থাই করতে হবে। চুপি-চুপি তার গৃহিণীর হাতে করকরে ছশো টাকার আধ্লী, সিকি, ছ্য়ানি দিয়ে হলধরকে তু'-মাসের মত ছুটি করে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

আর কারো দারা সহজে এ-কাজ হতেই পারবে না।

যাত্রাকালে বলেদিলেন;—গ্রাম ত্যাগ করে এখানে আসবার পথে কলকাতা থেকে,—ধুতি চাদর কামিজ পাছকা প্রভৃতি সভ্যজাতীয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করতে যেন না ভুল হয়।

শিল্পি জিজাসা করলেন ; সবচেয়ে স্থবিধা হবে, এখানে হরি-সভা আছে। হলধরের ভরাট গলা, দোয়ার ভালো; আর খোলে সিদ্ধহস্ত। এমন খোল-বাজনা প্রায় শোনা যায় না।

এখন হলধর দিল্লিতে।

বিধাতার বিধানেই পরামর্শ মত সব কিছুই স্থাসিদ্ধ হয়ে গেল। হলধর আর সেই গ্রাম্য কৃষক নয়, বাহুলতা বর্জিত ভদ্র বেশে এই দন্ত সাহেবের সাজাহান রোডের বাংলোতে গেপ্ত রুমে স্থান পেয়েচে এবং যথারীতি টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করচে। এমন কি এটাও সে ব্ঝেচে, দত্ত সাহেবের সংসারে টেবিলে খেলেও আর হিন্দু বাবুর্চি রান্না বান্না করলেও অথাত কুখাত খাওয়া হয় না। শাহেবি পোষাকে থাকলেও দত্ত সাহেব ধার্মিক হিন্দু, হরিসভার প্রধান কর্তা, সভাপতি, তাছাড়া কালী বাড়িরও একজন কর্তা ব্যক্তি। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনেরও একজন মুরুবিব। দত্ত সাহেবের সঙ্গে সে ইতিমধ্যে এখানকার নানা স্থান দেখে এসেচে। এখন দত্ত সাহেব ছুটির দরখাস্ত করেচেন, রন্দাবন মথুরা প্রয়াগ কাশী হরিদার তীর্থ হলধরকে ঘুরিয়ে আনবেন। বেশ একটা স্নেহের সম্পর্ক জমে গিয়েচে হলধরের সঙ্গে। শিল্পিও অনেক সময় তাঁদের সঙ্গেই থাকেন, বেড়ান। হলধর শিল্পিকে অপুবাব্ বোলেই ডাকে থেহেতু মামার বাড়ির নাম তাঁর প্রিটাই।

দত্ত সাহেবের যত ঘনিষ্ট-বন্ধু,—বড় বড় অফিসার,—বর্ত্তমানে তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আছে, কিন্তু ঘনিষ্টতা নেই। প্রফেসার গুপুর সঙ্গে ঘনিষ্টতা ঠিকই আছে, হলধরের সঙ্গেও তাঁর বেশ একটা শ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেচে। দত্ত সাহেব এখনও সেই সত্তা-বিনিময়ের কথা ভূলতে পারেননি। একদিন হলধরের অগোচরেই বাড়ির কম্পাউণ্ডে বাগানেই শিল্পিকে ধরে বসলেন,—

আচ্ছা, কি করে কি হোলো,—বলুন তো ? ছন্ধনেরই দেহ রইলো যথাস্থানে, বাকী সব কিছুই বদল, এমন অবিশ্বাস্ত,—বলডে গেলে অসম্ভব ব্যাপারই বা ঘটলো কি করে ? এখনকার বিজ্ঞানে এর কোন ইভি,—

বাধা দিয়ে শিল্পি বললে, এখনকার এই যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, এটা জড় বিজ্ঞান, অর্থাৎ চৈতক্ত সন্থা,—Spirit ছাড়া যা কিছু পদার্থ এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে তাই নিয়েই এর কারবার। কিন্তু এদেশেতে বিজ্ঞান যাকে বলে তার মহিমাই আলাদা, তার যা কিছু তত্ত্ব-অনুসন্ধান তা চৈতক্ত নিয়েই। এ ছাড়া যা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য পদার্থ, তা বিজ্ঞানীরা নাকচ করে দিয়েচেন অর্থাৎ তাই নিয়ে ভারতের জ্ঞানামার্গের পণ্ডিত এবং আত্মতত্ত্ব পিপাস্থদের মাথা

ঘামাবার দরকার নেই, কারণ তার মধ্যে দিয়ে আত্মিক কল্যাণের কোন সম্ভাবনাই নেই।

আপনি বলেন কি, এই জড় বিজ্ঞানেই আজ কত উন্নতি রেল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ বা রেডিও বেতারের কথা তো এখন পুরানো হয়ে গিয়েচে, কিন্তু এয়ার-প্লেন, হেলিকপ্টার, এটম-বম্ব, রকেট ইত্যাদি ইত্যাদি; এ সবই তো বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি,— ত্দিন বাদে চাঁদে পোঁছাবার কথা; সব কি কিছুই নয় ?

আহা, অনস্ত আকাশে কতক দূর গতাগতি যন্ত্রশক্তিতে না হয় হলো। অনেক দূর, হাজার হাজার মাইল গতিবেগ, অতি ক্রত, অল সময়ের মধ্যে যাতায়াত—এসব তো বাহ্য বা ব্যবহারিক উন্নতি. সভ্যতার উৎকর্ষ বলা যায়। অথবা বহু সহস্র টাকা খরচ করে একটা বোমাই তৈরী হল, প্রকাণ্ড নগর বা জনপদ না হয় ঐ বোমা ফেলে পুড়িয়ে, ধ্বংস করে দেবার শক্তি লাভই হোলে। কিন্তু তাইতে যথার্থ কল্যাণ যাকে বলে তা কভটুকু হোলো? কটা লোকেরই वा कलाग्न शराह वनून अ भव कार्ष । धन छे भार्ष्क त्नर क्लर्ज, অথবা ভ্রমণ বিলাদী কিংবা ব্যবসায়ী শ্রেণীর না হয় খানিক আনন্দের খোরাক যোগানো হয়েচে; কিন্তু রোগ শোক তুঃখ-দারিদ্রোর সমাধান কি হয়েচে কোন সমাজের ? যারা আবিকার করেচে তাদের নিজ নিজ অহঙ্কার যতটা বেড়েচে ততটা কি তার আত্মিক উন্নতি হতে পেরেচে? ব্যক্তিগত প্রবল অহস্কার বা জাতিগত অহস্কার বাড়া,—আমাদের জাতির শক্তি বেশী, আমরাই ওদের কাবু করবো, প্রভূষকরবো। এখন এই আগ্রহই তো জাতির গৌরব হয়ে দাঁড়িয়েচে, এ কে কল্যাণ বলেন ? তা যদি বলেন তাহলে বলতেই হবে আপনার কল্যাণ বুদ্ধির গোড়ায় গলদ।

দত্ত বলেন, ভাহলে এটাই বোলতে হয় যে আমাদের পক্ষে সম্ভোষজনক কিছু মীমাংসা একেবারেই অসম্ভব। আচ্ছা! কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলচি,—আমাদের সন্তাকে এক শরীর থেকে আর এক শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত বা এই অদল বদল ঘটানোতে কিছু প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠান আছে ভো ?

যেহেতু একটি এটমিক বা হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে কত প্রকুয়া কত এনজিনীয়ারীং দরকার; একটা মান্তুষের আরোগ্যের জন্মে আর একজনের শরীরে রক্ত সঞ্চার করতে কত প্রকুয়া দরকার হয়;—একজনের হার্ট বা লিভার কেটে আর একজনের নষ্ট হার্ট বা লিভার জুড়ে দেওয়া কত প্রকুয়ার দরকার ;— সেই হিসাবে একটা দেহের ভিতর থেকে তার আসল ব্যক্তিটি বার করে দূরস্থ এক দেহের সঙ্গে বিনিময়ের একটা প্রসেদ্ থাকবেই। হয়তে। আছেও কিন্তু সেটা ধরা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আপনার আমার মত সামান্ত একজন জীবের বৃদ্ধিতে ধারণা করবার মত বিষয়ও এটা নয়। যাঁর সন্তায় এই সারা স্ষ্টিটা জর্জ্জরিত,—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যান্ত ব্যাপক যে মহা সত্বা, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে কোনো প্রক্রয়া বা কর্মান্তুষ্ঠানের দরকার আছে নাকি ? ইচ্ছা মাত্রেই তো সেটি সম্পন্ন হয়ে যায়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই তো পর্যাপ্ত প্রকৃয়া; মানুষ সাধারণ তাদের বুদ্ধিতে এর ইতি করতে পারবে কি করে! তিনি যে এই জীব কোটির সঙ্গে নিত্য যুক্ত এই যে পরম সত্যতত্ত্—এইটিই ঠিক ধারণা,—কোটি কোটি সংসারী ছোটবড় জীবদের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। তাঁর ইচ্ছায় কোনো বিষয় সম্ভব-অসম্ভব বোলে কিছু আছে নাকি ?

এবার দত্ত বললে;—বুঝেচি,—এটা ধারণা করাই অসম্ভব, কোন বিচার চলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চমৎকার লাগে ভাবতে।

আত্মশক্তি কতটা প্রবল হলে,—সন্দেহ বা বিচার বৃদ্ধির রাজ্য পেরিয়ে বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া যায়। আচ্ছা. এটাও কি আপন্দার আশ্চর্য্য লাগে না, আজ ছ'দিন আগের কথা, রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার পূর্ব্ব পর্যান্ত আপনি কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আপনার অহম সত্থা কি ধাতুতে গড়া ছিল, আর আজ আপনার কি অবস্থা হয়েচে ? আপনার মধ্যে কি একটা অনুভূতি হয়নি ? তাঁরই উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলই পরস্ত তুই জনেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোলো যার ফলে আপনার মনের পরিবর্ত্তন আর হলধরের উদ্বেগজনক নিরূপায় অবস্থার পরিবর্ত্তন।

এবার দত্ত সাহেব বললেন; দেখুন, একটা কথা আমি স্বীকার করবোই, পরমেশ্বর বা তাঁর লীলায় বিশ্বাস না হলেও—এই যে ব্যাপারটা ঘটে গেল এটা যদি নিছক স্বপ্পই হয়, অথবা ভৌতিক কিছু হয় তা হলেও এটা ঠিক যে এর সবটাই শুভ এবং কল্যাণময় ফলই প্রসব করেচে। এইটি ভেবে সত্যই আনন্দ হচেচ, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা করে,—কিন্তু আমার এই মনের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ঐ বিশ্বাস, পরমেশ্বের মহিমায় মনকে স্থির করতেই পাচ্চিনা। আরও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ করেচেন; আমার যতটা শিক্ষা, প্রতিষ্ঠা সমাজে কর্ম্মী বোলে একটা সন্ত্রম, নিজেকে সাধারণের তুলনায় কতটা উচ্চন্তরের মানব বোলেই মনে করি,—কিন্তু ঐ হলধর, যে লোকটার শিক্ষাদীক্ষা মর্য্যাদা নিশ্চয়ই আমার মত নয়, তত্রাচ আমার সঙ্গে কি অভ্ত যোগাযোগ।

আসলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বৈষম্য আছে যা দিয়ে বিচার করেচেন। ওটা ক্ষুদ্র জীবগত দৃষ্টিভঙ্গী, তাইতেই হলধরের সঙ্গে আপনার সচ্ছল অবস্থা ও সংস্কৃতির এতটাই পার্থক্যের দিকেই লক্ষ পড়েচে—কিন্তু এটা দেখতেই পাননি, আপনার মত ধন ও বিভার ঐশ্বর্যা না থাকলেও হলধর শিল্পি—কীর্ত্তন গান-ও বাজনায় তার দক্ষতা—নির্মাল অন্তঃকরণ আর ঈশ্বর ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলেই তাঁর কুপালাভ—তাঁর এই লীলার এমনই একটি পাত্র নির্ব্বাচিত হয়েছিল। তাই এক হিসাবে সে আঁপনার

তুলনায় উচ্চস্তরের জীব। দেখুন না, এতটা বিপন্ন অবস্থায় কোন রকমে তার টাকার কোন সন্ধান না করতে পেরে শ্রীহরি স্মরণ করেই শুয়ে পড়লো রাত্রে হরিসভা থেকে এসে। পরদিন শ্রীহরি যা করবার তা করে দিলেন। আপনাকে দিয়েই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। হলধরের মত মহৎ প্রাণ মানুষ কি অবস্থায় থাকে তা দেখেই না হলধরের মত একজনের সঙ্গে আপনার শ্রীভিপূর্ণ সৌহার্দ ঘটলো; ফলে আপনার সঞ্চিত ধনেরও কিছু সদ্যায় হোলো সার্থক হোলো সঞ্চয় আপনার।

সতাই এ সকল আমি বুঝি কিন্তু আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন এমন কি হাতের যন্ত্র এ বিশ্বাস কিছুতেই আনতেই পারচি না। এতটাই আমাদের অহঙ্কারের জড়তা। তিনিই তো আমার এই মবস্থা করে মাথাটি বিগড়ে দিয়েচেন—

বিগড়ে দিয়েছেন যেমন তেমনি সরল বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়েও দিয়েচেন, যথাকালে বিশ্বাস আসবেই—না হলে এমনটাই বা আপনাদের ঘটবে কেন ?

যদি হয়, সেটা আপনার জম্মই বোলতে হবে।

আমাকেই বা আপনার সঙ্গে জড়ানোর উদ্দেশ্য কি। তাঁরই ইচ্ছায় তো সবকিছু যোগাযোগ, মূলেই যে তিনি। এটাও তো দেখতে হয়। যাক্ সে কথা, এখন আমাকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই, আসলে আপনি চুপচাপ থাকুন, ভাব ভিতরে ভিতরে পেকে আসুক তারপর আপনার নিজ বুদ্ধিতে যতটা সম্ভব ধরতে পারবেন; বিশ্বাসও আসবে যথাকালে। আমার মনে হয় এই হলধরই আপনাকে ভক্তিমান করে তুলবে; কে বলতে পারে ?

এই পর্যান্তই সত্ত্বা বিনিময়ের কথা।



তখন হিমালয়ের মধ্যস্তরে ভ্রমণ করিতে ছিলাম। মধ্য
মহেশ্বরের পথে যে ভয়ন্ধর বন এবং জঙ্গল, তাহা আগে জানিতাম না।
সে প্রকার ভীষণ জঙ্গল শিবালিক শ্রেণীর মধ্যে নাই। হিমালয়ের
প্রথম স্তরেই শিবালিক,—ঐ শিবালিক শ্রেণীর সর্বত্রই প্রায় বন
উপবনে পরিপূর্ণ, কিন্তু এমন ভীষণ জঙ্গল সেখানে কম। ঐ শ্রেণীর
মধ্যে যে সকল বড় বড় জঙ্গল আছে, স্র্যরশ্মি সেখানে রক্ষ লতাপল্লব ভেদ করিয়া এক একটি উজ্জ্বল সোনার পাতের মত এখানে
ওখানে চক্ষে পড়ে। কিন্তু এই মধ্যস্তরের হিমালয়ের যে জঙ্গলের
কথা বলিতেছি সেখানে এক বিন্দু স্থাকিরণও প্রবেশ করিতে
পারে না। এখানকার তুলনায় শিবালিক শ্রেণীর বনজঙ্গল রম্য
উপবনের মতই মনে হয়। যদিও হিংশ্র জীবজন্ত ওখানেও আছে,
এখানেও আছে; এখানে বরং বেশী এবং বৈচিত্রপূর্ণ।

এই মধ্য মহেশ্বরের পথে জঙ্গলে শুনিয়াছি বাঘ ভালুক তো আছেই সাপ, আর বিচ্ছুও বড় কম নাই। সে বিচ্ছু আকারে দীর্ঘ ষতটা না হোক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ যেন ক্টিপাথরে তৈরী। এই জঙ্গলে যেসব ভীষণ হিংস্র জন্ত জানোয়ারের কথা শুনা যায় তাহার মধ্যে একপ্রকার সিংহ আছে তাহাকে ঘোড়ামুখো সিংহ বলে। অবশ্য আমি এক ভালুক ব্যতীত আর কোন জন্ত দেখি নাই, আর তাহাও ক্ষণেকের জন্য। সিংহের কথাটা শুনা, আবার ইহাও শুনিয়াছি কোন সময়ে ঐ ধরনের সিংহ হিমালয়ে প্রচুর ছিল, এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। তবে গুজরাটের কথিয়াবাড়ের জঙ্গলে ঘোড়ামুখো সিংহ নাকি এখনও কিছু কিছু আছে এবং তাহাদের বংশ নাকি লুগুপ্রায়।

যাহা হউক এখন দিতীয় কেদার, মধ্য মহেশ্বর যাইতে এই গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটা প্রকাণ্ড চড়াই ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি। যখন মধ্যপথে পৌছিলাম তখন প্রায় দ্বিপ্রহর ঘেঁসিয়াছে। আমি একা নয়, সাথী আমার বাহক একজন, ষে ব্যক্তি আমার বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং আমার সকল অসুবিধা দূর করিতেছিল।

এখন চলিতে চলিতে এমনই এক স্থানে আদিয়া পড়িলাম বেখানে স্থিকিরণ ভূমি স্পর্শ করে না, প্রায় অন্ধকার বনভূমি।
—বড়, মাঝারী ও ছোট ছোট গাছ ভাহাতে অসংখ্য প্রকারের লভা ও বিচিত্র পাভায় ভরা। বাহক বাবাজী পায়ে পায়ে, পিঠ জোড়া বোঝা কপালের সঙ্গে মোটা পশমের ফিভায় বাঁধা, আগে আগে চলিতেছেন। পনেরো বিশ হাত পিছনে আমি, হাতে লম্বা খোঁচাওয়ালা পাহাড়ে লাঠি লইয়া, শুধু পায়ে চলিতেছি। অস্তরে একটা আনন্দও যেমন, একটু ভয়ও আছে, কি জানি কোন হিংস্র-মহাত্মার সঙ্গে দেখাই বা হইয়া যায়, এদিক ওদিকে একটু দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেছি, এই আশ্চর্ম, গন্তীর, প্রায়ান্ধকার পরিবেশের মধ্যে বিশ্বয় মিপ্রিত একটা কোত্হল অস্তরে উদ্দিপ্ত হইয়া আমায় এক বিচিত্র ভাবেই নাচাইতে নাচাইতে লইয়া চলিয়াছে।

আরও চ্মংকার এটা পাকডাণ্ডি পথ-পথের রেখা অস্পষ্টই,

যেট্কু দেখিবার বা বৃঝিবার তাহা আমার ঐ বাহক বান্ধবই বৃঝিতেছেন,—আমি কেবলমাত্র তাঁহার অনুসরণই করিতেছি।



মধ্যে মধ্যে একপ্রকার পাখীর আওয়াজ কানে আসিতেছে। সেই ভূশ্বির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন এ অভূত<sub>্</sub>স্বর বায়্- মগুলে ভাসিয়া আসিতেছে—শুনিলে কেমন ভয় আসে। কর্কশ প্রাচার আওয়াজ যেমন মাঝ রাত্রে কানে আসিয়া আমাদের চমকিত করে,—অনেকটা সেই রকম হইলেও তাহার উপরে যায়। ভারপর আবার আর এক রকমের আওয়াজ, কিন্তু এটা যে প্যাচার ডাক নয় তাহা বুঝা যায়; না জানি আজ আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, বিধাতাই জানেন।

এইভাবে তরুচ্ছায়াঘন প্রায় অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে আমার অপ্রবর্তী বাহক বাবাজী,—হঠাৎ আমার নজর পড়িল যেন,—অকস্মাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, তারপর নিঃশব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া হঠাৎ তাহার কপালের পট্টি থুলিয়া তুই হাত মুক্ত করিয়া বোঝাটা ঝট্তি পিছনে ফেলিয়া তুই পদ পিছাইয়া আসিলেন। উহা দেখিয়া আমি ভাবিলাম বুঝিবা ইহা তাহার কোন রকম শারীরিক বা মানসিক ব্যাধির ফল। অপ্রসর হইয়া তাহার কাছে পৌছিয়া বাছ অবলম্বনে তাহাকে ধরিলাম। সে যেন চমকিয়া উঠিল, বলিল,—বো দেখো নাগরাজ। এখন সে আসিয়া সবল তুই বাছর জোরে তাহার বোঝাটা তুলিয়া সরাইয়া পার্শের রাখিয়া বলিল,—দেখো তো! তথনই দেখা গেল নাগরাজের লেজের দিকটা নজিতেছে কিন্তু মাথা হইতে গলা লইয়া খানিকটা শরীর থেঁৎলাইয়া গিয়াছে—ঐ পর্যন্ত অসাড়। সাপটা বোধ হয় কুগুলী পাকাইয়াছিল, মাথাটি বাহিরে রাখিয়া শিকারের জন্মই ওৎ পাতিয়াছিল। পাশেই একটা বেশ বড় গর্ত।

ইসিকে, আভি জালানা চাইয়ে,—বলিয়া বাবাজী ঐথানেই কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আনিল। এক অভূত রকমের চিত্রিত সাপটির চেহারা, লম্বা প্রায় ছয় হাত, বেশ মোটা, চক্র ছিলনা। মুখটি তার বেশ চওড়া। পাহাড়ী বোড়ার জাত মনে হইল। এইভাবে নাগরাজের ভবলীলা সাক্ষ করিয়া বাহক আবার মোট

তুলিয়া লইল এবং অগ্রসর হইল। একি একটা হইয়া গেল— ভাবিতে ভাবিতে আমিও তাহার পশ্চাংগামী হইলাম।

ক্রমে ক্রমে প্রবল ভৃষ্ণার ফলে আমায় মরীচিকায় পাইয়া বিদিল। সাপের কথা যখন মনে হয় তখন ভৃষ্ণার কথা মনে থাকে না আবার যখন ভৃষ্ণার জালা ধরে তখন সাপের কথা মনে থাকে না, কেবল কুলু কুলু, ঝর ঝর, ঝম ঝম, ঠিক যেন অদূরে একটি ঝরণা আমাদের আকর্ষণ করিতেছে। এমন অদ্ভূত অবস্থা হইল আমার, ঠিক যেন এক অজ্ঞাত শক্তিশালী কেহ আমায় লইয়া খেলা করিতেছে।

বাহক বন্ধু তাঁর মুখ নীচের দিকে করিয়া সমানেই সরু পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার মধ্যে কি হইতেছে কে জানে। তৃষ্ণায় তাহারও ছাতি ফাটিতেছিল নিশ্চয়ই আমি জানিতাম, কিন্তু আমার মত তাহার দিগল্রম অথবা মরীচিকার খেলা চলিতেছিল কি না জানি না। মনে মনে খানিক ভগবান ভগবান করিয়া কাটাইয়া দিলাম। বনে জঙ্গলে তৃষ্ণার কি ছঃখ। আশপাশে গাছের সীমা নাই;—কিন্তু একটাও কি পরিচিত ফলের গাছ হইতে নাই,—না আম, না আমড়া, না আফুর, না আপেল, না স্থাসপাতি। দেখিতে দেখিতে এক ঝাঁক আমলকী গাছ, এক একটা আঁসফলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুল্ব ফল ধরিয়াছে, অসংখ্য। তাহাই বেশ গোটাকতক তুলিয়া মুখে পুরিলাম—না রস না স্বাদ,—কেমন অন্তুত তিক্ত ও ক্যার্য রস, দাঁতে চিবাইয়া মুখে নাড়িয়া চাড়িয়া তৃষ্ণা খানিকটা কমিল।

প্রায় আধ মাইল চড়িবার পর ক্রমে আমাদের পথ অল্প একটু যেন পরিষার হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও অনেকটাই কমিয়া আসিল, তত আঁধার আর রহিল না। পথের একধারে বড় বড় গাছ আর ঝোপ জঙ্গল, অপর দিকে বিরল পাইন বৃক্ষ শ্রেণী আর খড়, একপ্রকার তীক্ষাগ্র ঘাস নামিয়া গিয়াছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে,কোথায় একটু জল পাওয়া যায় খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা চলিয়াছি। এই মধ্য-মহেশ্বরের পথে এখনও পর্যন্ত একটি ঝরণা মিলিল না। এ পথ যে এমন ভয়ানক কঠোর হইবে তাহা কে জানিত। তবে স্বপেক্ষা ত্বল করিতেছিল তৃষ্ণায়।

শুনিয়াছিলাম মাঝ পথে ভীলদের একটা আন্তানা আছে, নিশ্চয়ই দেখায় জল পাওয়া যাইবে, মানুষ জল বিনা বাস করিতে পারিবে কি করিয়া—কাজেই প্রাণের কামনা হইল, ভীলদের বস্তিটা পাওয়া যায় না—হে ভগবান,—কোথায় মাঝ পথে ভীল বস্তি, এতটা আসিলাম, মাঝপথ কি এখন হয় নাই ? আর এই জঙ্গলই বা শেষ হইবে কোথা! এখন যদিও অরণ্য অনেকটা হাল্বা হইয়াছে তবে মাঝে মাঝে সেই অজগরের ভয়ের স্থানও আছে, একেবারেই অদৃশ্য হয় নাই। এখন সেই ভীলদের অস্তানা গুহায়, কিম্বা পৃথক নির্মিত কুটিরমধ্যে তাহারা থাকে কি না, এ অঞ্চলে তো এখনও বাসস্থান কোথাও দেখিলাম না। একবার বাহককে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবাজী—ভীললোককা গাঁও কাঁহা, মালুম ?

সে বলে,—আজ সঞ্জাকো উহা পোঁছা যায়েগা। রাতকো উহাই রহনেকো চাইয়ে—ফির কাল স্থবকো চলেগা, ছ'পহর কো কিদার নাথ পোঁছা যায়েগা'—

শোধারণ ভদ্র পর্যটক, তাঁদের সঙ্গে জলপাত্র ভরা জল থাকে। কোন কালেই আমার তাহা ছিল না। পথের আয়োজন বলিতে কিছু, জীবনে কথনই শিখিলামনা, যদিও বাল্যে ও যৌবনের অনেক কালই পথে পথেই কাটিয়াছে। চিরদিনই পথকে গণ্য করিছে পারি নাই, গন্তব্যই মুখ্য হইয়া আছে আমার জীবনে। পথের হুঃধও কম পাই নাই শিএখন অভিজ্ঞতা হইয়াছে, ভালই বৃধিয়াছি যে, পথের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহার নাম পাথেয়, তাহার কোনটুকুই উপেক্ষণীয় নয়।

বাহক বন্ধুর তৃষ্ণাও কম নয়; কিন্তু তিনি বড় গন্তীর ও সংযত প্রকৃতির ব্যক্তি। সহজে নিজ অন্তরের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার মানুষ নয়, কাজেই ঘাড় গুঁজিয়াই চলিতেছেন।

বো দেখো, কৌন লোগ আ-রহা হৈ। সত্যই যেন অন্ধকার ঘন বনতক্ষছায়ার সঙ্গে মিশিয়া আসিতেছে, তিন চার জন লোক। দেখিতেছি বিশাল শরীর, তাহাদের মুখমগুলও ভয়ন্ধর দেখিতে। ক্রেমে উহাদের গলায় প্রবালের সঙ্গে বড় বড় পুঁথির মালাও দেখা গেল। হাতে দীর্ঘ ভল্ল, তীক্ষাগ্র লোহফলা তাহার, অব্যর্থ মারণাস্ত্র। সামনে তুই মুর্তি,—পিছনে একটি নারী, তাহার এক হাতে একটি থলি, অপর হাতে একটি দণ্ডে ঝুলানো ভাঁড়। তিনজনেরই পরনে লাল কাপড।

বাহকের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে,—তৃষ্ণায় কিস্বা আতঙ্কে ঠিক বুঝিলাম না। তাহার গতিও শ্লথ হইয়া আসিতেছে;—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অদ্রে আগমনশীল মূতি কয়েকজনের উপরে,—সে দৃষ্টি নড়িতেছে না। একটা কথা এখন তাহার মুখ হইতে বাহির হইল;—ভীললোগ উপরসে আতা হোগা; অর্থাৎ বোধহয় উপরহিত ভীলেরা আসিতেছে।

আমার আর ভয় রহিল না, যখনই শুনিলাম উহারা উপরের অধিবাসী ভীল।

ক্রমে তাহারা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—এ রাস্তেমে জল মিলেগা কি নহি? হামলোককো বহোত তিয়াস।

পুরুষ ছই জন একবার আমার আবার বাহকের দিকে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি তাহার উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিল, তারপর বলিল,—ইহা জল কঁহা মিলি, ই রাস্তেমে জল নহি, বো পুরানা ঝরনা শুখ গই।

ইহার পর পুরুষদের একজন বলিল,—অব্ চঢ়ো, চঢ়ো, বো সীধে চলা যাও, যব জঙ্গল খতম হোয়েগা, সন্ত মহারাজ ফিরঙ্গবাবাকো আশ্রম মিলেগা। উহাই সব কুছ মিলেগা, ঝরনা ভি হৈ, বৈঠনেকি জাগা মিলেগা।

তাহারা আর দাঁড়াইল না, সোজা চলিয়া গেল। আমাদেরও শান্তি,—বাহকেরও ভয় ঘুচিয়া গেল। এখন তাহার মুখে হাসি ফুটিল; বলিল,—ই লোগ শিকার কা পিছে যা রহা। আমরাও গতি না কমাইয়া চলিতে লাগিলাম;—কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেনিলাম,—কৌনসে শিকার ইহাঁ মিলে গা?

বাহক বলিল,—হরণ, ত্রেড়ের, মোরগ বনকী,—ঔর ক্যা মিল শকতা হৈ, ইধার।

গভীর জঙ্গলের শোভা, একটা আশ্চর্য রূপ আছে ;—যার ভয় লাগে তার পক্ষে আর এ বন্তু সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে না।

এ পথে কোনও কালে একটা ঝরনা ছিল, বহুকাল সে-ধারা বন্ধ হইয়াছে। কাজেই আমাদের অদৃষ্টে সে পুণ্যতীর্থ যথন আর নাই, তথন ছাতিফাটা তৃষ্ণা লইয়াই চলিতে হইবে। পাহাড়-পথে তৃষ্ণা এড়াইতে, আমার বাহক বন্ধু, দেরাছন হইতে যাত্রার পূর্বেক যেকটি বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেঁতুল, মিস্রি, হুন-আমলা প্রভৃতি,—তাহাই মুখে নাড়িতে চাড়িতে চলিয়াছি,—কিন্তু তাহাতেই কি জলেরতৃষ্ণা মিটিবার গুণীতল জল ব্যতীত এ তৃষ্ণার শান্তি নাই। এখন পথ চলিতেও কন্ত হইতেছে, শরীরও অবসন্ধ। তৃষ্ণায় যে এতটা কাহিল করে এ অভিজ্ঞতা পূর্বে ছিল না ।

কণ্টের শেষ আছে, ক্রমে বনপথে আলো আসিতে লাগিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যকিরণ দেখিয়া প্রাণ প্রফুল্ল এবং আশার সঞ্চার হইল, বাহক বাবাজী বলিলেন, এইবার কাছেই আমরা জল পাইব। আরও কতক উঠিয়া যখন গাছপালা দূরে দূরে ছড়াইয়াছে তখন সম্মুখেই একটা পর্বত গুহা আমাদের আকৃষ্ট করিল। গুহার দৃশ্য,—নয়ন গোচর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, মুহুর্ত্তের মধ্যে যেন সকল কণ্টের অবসান হইল। বলা কওয়া নাই সবকিছু ভূলিয়া ঐ গুহার দিকেই পা চালাইতেছিলাম, দেখিবা মাত্রই বাহকবন্ধু বাদ সাধিলেন.—

উহুঁ উহুঁ, উধার নেহি,—যিস্ তরফ ঝরনা হোগা পহলা হাম্ যায়েগা, আপ থোড়া ইহাঁ ঠার যাইয়ে। বলিয়া সে তাহার বোঝা একটা বড় পাথরে উপর রাখিয়া ঐ গুহার দিকে একটা বনপথ ধরিয়া চলিয়া গেল—আমি মাল পাহারা দিতেই রহিলাম। বসিয়া বসিয়া,—যেন দ্রস্থ ঝরনার শব্দও পাইলাম; অল্প্রক্ষণেই বাহক ফিরিয়া আসিল,—আপ্ যাইয়ে, থোড়ি দূর। জল পী লেনা, লেকেন বো গুফামে মং ঘুসো।

কাহে নাহি ঘুদেগা, যব্দিল চাতে ! উহাঁ শের রহতা, সাপ, বিচ্চু সব কুছ রহ সকতে।

তাহার কথা শুনিতে বাধ্য! দেখিলাম বড় সাবধানী মানুষ, এ অঞ্চলেরই লোক সে। স্তরাং ঝরনায় গিয়া আকণ্ঠ পান করিলাম। ফিরিয়া গুহার কাছে আসিয়া মনে হইল গুহায় কি আছে একবার দেখিতে দোষ কি !—এখানে এই দ্বিপ্রহরের রৌজে, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, কৌতৃহল লইয়া উকি মারিয়া দেখিতেছি; —হঠাৎ পিছন হইতে আমার কাঁধে একখানি হাত আসিয়া পড়িল। চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি, চমংকার! অপরূপ এক সাধুমূর্তি, যেন সাক্ষাৎ শিব, স্বয়ং আমার সন্মুখে। ইনিই ফিরঙ্গবাবা!

তীরথ কা যাত্রী ? বলিয়া আমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

জি মহারাজ, বলিয়া প্রণাম করিতে গেলাম। ঐসা নহি, ঐসা নহি, এ্যায়সা,—বলিয়া সবলে আমায় তুলিয়া আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। বিশুদ্ধ হিন্দীতেই কথা।

অল্পকণ আমার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৌন দেশ কি মূর্তি ?



বাঙ্গালী ! শুনিয়াই আনন্দে আমার হাতথানি ধরিয়া গুহার দিকে লইয়া চলিলেন।

সচ্চাবাৎ শুনোগে, আপনে দেখতেই মুঝে সম্ঝা থা যে আপ কি বাঙ্গালী শরীর।

এখন আর হিন্দি নয়, ভাষায় বলিব।

তারপর সম্লেহে বলিলেন,—আজ তুমি আমার অতিথি। আমি বলিলাম, সঙ্গে আমার বাহক আছে যে। তিনি বলিলেন, সেও আমার অতিথি। প্রমেশ্বরের ইচ্ছায় এখানে অভাব নাই।

গায়ের রং, মাথায় চুলের রং এবং গাঢ় নীল চক্ষু-ভারকা দেখিয়া আমার মনে যাহা উঠিল, বলিয়া ফেলিলাম,—আপনার শরীরটি উরোপের কোন্ অংশে জানতে ইচ্ছা হয়। কয়েকটি বৈচিত্র্য দেখেই জিজ্ঞাসা করতেই সাহসী হয়েছি,—ক্ষমা করবেন।

মৃত্ হাস্তে তিনি বলিলেন,—I was once an European, a Hungarian of jewish decant, but justnow an Indian Sadhu, Pure and simple. এই যে সাধুৰ Pure and simple কথাটি মর্শ্বে মর্শ্বেই সভা সে পরিচয় পাইয়াছিলাম।

সাধুর হিন্দী বুলি খুব ভাল, ইংরাজী বলিতে যেন একটু ঠেকে।
যাই হোক এখন গুহার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে,—
বাহিরে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতে ছিল। গুহার দার ছোট, প্রায়্
সাড়ে ভিন ফুটের মত, হেঁট হইয়াই ঢুকিতে হয়। ভিতরে দিবা
পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন সব কিছুই। দেখা গেল এক প্রাস্তে সাধুর,
আসন বিস্তৃত, তাহাতে শয়ন ও উপবেশন ছই চলে। তুলার গদি,
ভাহার উপর প্রকাণ্ড ব্যাভ্রচর্ম বিস্তৃত। ভিতরের ছাদ উচ্চে,
মধ্যস্থলে সাড়ে চার ফুটের বেশী হইবে না, শেষ দিকটায় আরও
কম, সেই দিকেই সাধুর আসন। আশেপাশে অনেক বই ও খাতা
পত্র আছে। গুহার মধ্যে দাঁড়াইতে পারা যায় না;—দাঁড়াইতে
হইলে বাহিরে আসিতে হইবে। ভিতরে পাঁচ-ছয় জন পাশপাশি
বিসতে পারে এমন স্থান আছে।

আমরা গুহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রবেশ করিবার পূর্বে, আশ্রয়দাতা, বাহক বাবাজীকে ডাকিয়া আমার কম্বলাদি যাহা কিছু আনাইয়া গুহার মধ্যে আসনের ব্যবস্থা করিয়াদিলেন। তারপর তাহাকে অস্তান্ত জিনিষপত্র সহ কোথায় রাত্রি যাপন করিতে হইবে, কোথায় খাছ্য পাক করিতে হইবে, কোথায় তাঁহার ভাগুার—প্রয়োজনীয় সকল কিছু পাওয়া যাইবে ইত্যাদি অল্পন্থর মধ্যে, তাহাকে দেখাইয়া, বুঝাইয়া দিলেন। অতীব তৎপরতার সহিত সব কিছু শেষ করিয়া বলিলেন,—এইবার আমরা নিশ্চিম্ত মনে বসিয়া আলাপ করিব।

তাঁহার দব কাজই মেথডিক্যাল,—এই থরোনেস্ই তাঁহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য। ইহাপেক্ষা আর একটি ব্যবহার আমায় আকৃষ্ট করিয়াছিল, —দেটি তাঁর দরলতা। আমার দক্ষে প্রথম হইতেই এই যে ব্যবহার, ইহার মধ্যেই উরোপীয়ানদের, বিশেষতঃ ব্রিটিশ প্রভূদের শ্রেষ্টবের গরিমাহেভূ একটা দূর্ব যাহাতে আমরা চির অভ্যন্ত দেটির নাম গন্ধও নাই। অবশ্য ইহাও ব্রিলাম এই উৎকর্ষের মূলে তাঁহার ধর্ম বা অধ্যাত্ম-চেতনা,—যাহাতে তাঁহার পাশ্চাত্যের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন দাধিত হইয়াছে।

এ সকল বিবরণ, যে কথা প্রদঙ্গে আদিয়াছিল—এখন সেই
কথাই বলিব। সাধু বেশ রসিক,—ভিতরে আসিয়া আসন গ্রহণ
করিবার পর বলিলেন,—তুমি তো ভারতবাসী, এটা জানাই আছে
যে অভিথি এলে আগে কিছু খাওয়ানো দরকার, আমার ঘরে যা
আছে তাই দিচ্ছি, আর আমিও তাই খাব। দেখিলাম, ঝক-ঝকে
মাজা পাত্রে জল। এক পাত্র ভাজা আটা বা ছাতু, কোটার মাখন,
চিনি, একটি লোটায় গরম জল;—ছাতুতে খানিকটা মাখন ও চিনি
এক পাত্রে আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এটা গরম জলের সঙ্গে
নরম করে নিয়ে গলাধঃকরণ কর, আমিও তাই করি। শেষে
স্থপক পেয়ারা ছটো আছে, ছজনে খাওয়া যাবে। রাত্রে যা জুটবে,
দেখা যাবে। এই ভাবে আজ মধ্যাক্ত ভোজনের পালা শেষ হইল;
দেখিলাম পেট ভার হইল না অথচ বেশ তৃপ্তিকর ভোজন হইল।

এইবার পরিচয়ের পালা। উভয়েই এক এক টুকরা হরিতকী মুখে দিয়া বদিবার পর তিনি আরম্ভ করিলেন,—তোমার মনোগত কৌতৃহল এই যে আমি কোন সূত্রে ভারতে এসে এইভাবে সাধু-জীবন যাপন করছি এই কথাতো ? সংক্ষেপে তার প্রথম কথা এই যে, দেশে বিভাধিকারে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম এবং অধ্যাপকের আগ্রহে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করে-ছিলাম। আমার অধ্যাপকের কাছেই শুনেছিলাম, ভারতের আর্যেরা সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠ। দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন শঙ্করের ভক্ত, বেদান্তই সানব-জ্ঞানের চরম আবিষ্কার, একথা বিশাস করতেন। আমি তাঁর কাছেই অদৈত বেদান্ত তত্ত্বের কথা শুনেছিলাম। তিনি আমায় বঝিয়েছিলেন যে অদৈত ব্রহ্মতত্ত্বই অপার্থিব বস্তু, মানব জ্ঞানের সার। এই ধারণা নিয়েই তখন আনি প্রাণের টানে দেশ ছেডে ভারতের উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পডি। বয়স পঁচিশ উত্তীর্ণ হয়ে ছাব্বিশ বংদর আরম্ভ হয়েছে। তখন সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবনই আমার একমাত্র কাম্য ছিল। আর আগেই শুনেছিলাম, ভারতের সর্ব প্রাচীন সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্রই হল কাশী। কাশী লক্ষ্য ছিল, তাই ত্বরাগতি বোম্বাই থেকে একেকারে কাশীতে এসে পডলাম। বিশুদানন্দ সরস্বতীর নাম, অদৈত বৈদান্তিক বলে প্রদিদ্ধি আগেই শুনেছিলাম। তাঁর উপযুক্ত শিশ্ত বেদানন্দ। তাঁরই আশ্রয়ে গিয়ে, তাঁকে আমার জীবন কথা জানালাম, কিন্তু বেদানন্দ আমার গ্রহণ করলেন না। প্রমানন্দও একজন বিশুদানন্দের শিষ্য। তখন দণ্ডী স্বামা প্রমানন্দেরই শ্রণাপন্ন হলাম।

এমন কি, তাঁকেই আমার গুরু বরণ করে জীবন সার্থক করব, আমার এই সংকল্পের কথা বল্লাম। তিনি বল্লেন, ব্রাহ্মণ-সন্তান না হলে আমি দীক্ষা দিই না, এইটাই এখানকার নিয়ম। তবে তোমার অধ্যয়নের সহায়তা নিশ্চয়ই আমি করব, যদি তুনি শুদ্ধাচারে এখানে জীবন-যাপন করতে পার।

আমি তাই স্বীকার করলান।

প্রথম তুই বংসর এইভাবে আমার কাশীতেই কেটেছিল। কঠিন নিয়মের মধ্যে কাশীর পাঠ সাঙ্গ হলে পর ওখান থেকে আনি চলে আসি।

বিদায় বেলা তিনি বললেন,—এবার তুমি ভারতের তীর্থগুলি পর্যটন কর। ঐ সুযোগে তোমার দেহমন পবিত্র হবে, ফলে গুরুলাভও ঘটতে পারে। তখন আমারও প্রাণ আর কাশীর কোলাহলের মধ্যে থাকতে চাইছিল না—কেবল অধ্যায়নের আকর্ষণেই ওখানে তুই বংসর কাটিয়ে দিতে পেরেছিলাম। সংস্কৃত ভাষায় আমার অনুরাগ দেখেই স্বামীজী স্বয়ং এবং ওখানকার স্বাই আমার প্রতি একটা স্নেহের ভাব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বিদায়-বেলা যখন স্বামীর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে গেলাম তিনি আমার স্পর্শ নিলেন না, পা সরিয়ে নিলেন। বোধ হয়—ইউরোপীয়ান, মেচ্ছ, আচারহীন বলেই তার মত একজন দণ্ডীস্বামী পূজ্যপাদ পণ্ডিতের মধ্যেও একটা দ্বেষ এবং ঘূণা বেশ ভাল ভাবেই জমা আছে দেখলাম, তা থেকে পরিত্রাণ নেই স্ব্রত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও।

এই ব্যবহারে আপনি হয়তো প্রাণে একটু আঘাত পেয়ে-ছিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

তা হয়তো একটু পেয়েছিলাম, তবে বৃদ্ধি বিচারে তার মীমাংসাও করে নিয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সেটি কি রকম, বলুন তো ? তিনি নিঃসংকোচেই বলিলেন,—পূর্ণ ভাবে আত্মসাক্ষাংকার বা সমাধি না হলে, অর্থাং যাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান, তা না হওয়া পর্যন্ত, জাতি ও ধর্মগত সংস্কারগুলি এমন ভাবে মন বুদ্ধিকে আঁকড়ে থাকে, তা থেকে কিছুতেই ছাড়ানো যায় যা। বেদান্ত শান্ত্র অধ্যয়ন এক জিনিস—আর অদৈত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার অন্ত,—তাইতেই সর্বার্থসিদ্ধি, সর্বাত্মিকা বৃদ্ধির বিকাশ—জন্ম জীবন ও জীবত্ত্ব সার্থক। সেটা বিদ্ধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়দের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না।

আমার প্রশ্নের উত্তর এতটা সরল এবং এতটাই সত্য যে আর কথা বাহির হইল না আমার মুখে। যাহা হউক তারপর তিনি বলিয়া চলিলেন :—এখন থেকে গুরুলাভ ও দীক্ষার জন্য পাগলের মতই তীর্থভ্রমণ আরম্ভ করে দিলাম। কেমন করে অদৈত তত্ত্বান্থভূতি আমার জীবনে সন্তব হবে এই একমাত্র আকাজ্মা নিয়েই—কাশী থেকে প্রয়াগ, অযোধ্যা নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার কুরুক্ষেত্রে কিছু দিন কাটিয়েছিলাম। সর্বত্রই সাধু-সন্মানীতে পরিপূর্ণ,—কিন্তু কোথায় আমার গুরু ! কারো কাছে জিজ্ঞাসা করলেও কোন সত্ত্বর পাই নি। একজন বললেন, মথুরা বৃন্দাবন যথার্থই ভগবানের স্থান। মথুরা গেলাম, তারপরই বৃন্দাবন যথার্থই ভগবানের স্থান। মথুরা গেলাম, তারপরই বৃন্দাবন ; অনেক অনেক সাধু আছেন, কেবল আমার গুরু নেই। তারপর জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ করলাম। সেধানে নাথ সম্প্রদায়ী সাধুর আডো গলতায় দীর্ঘকাল বাস করেছি। অতঃপর মধ্য প্রেদেশের নাসিক তীর্থে কুন্তু মেলায় গেলাম এবং তন্য তন্য করে সাধু সন্ত দেখলাম। কি ভয়ানক ভিড় সাধুর। তারপর পুনা হয়ে বোম্বাই গেলাম।

এখন থেকেই দারকা যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল, এতটাই প্রবল হল দারকা তার্থে যাবার আকাজ্ঞা, কে যেন প্রবল বেগে আমায় ঠেলে দিলে ঐ দিকে। জাহাজে যখন দারকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম এক সাধুও ছিলেন ঐ জাহাজে,—দারকা-যাত্রী। প্রথম থেকেই আকৃষ্ট হলাম তাঁর মূর্তি দেখে। কান ফোঁড়া ঘড়িওরালা সাধু। ঘড় অর্থাৎ মোটা মোটা রিং ছই কানে ছটো বুলছে; নাম তাঁর মঙ্গলনাথ বাবা। চমৎকার সংস্কৃত ভাষায় কথা বললেন।

আমার ধারণা হয়েছিল তিনি জ্ঞানী আর সেই জগুই একটা কেমন গভীর আকর্ষণ অমুভব করেছিলাম।

দারকা পৌছবার পর থেকে আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি। যখন, ছই-একদিন পর স্থযোগ পেলাম, সোজা একেবারে আমার দীক্ষা নেবার অভিপ্রায় নিবেদন করলাম। আমার প্রতি কুপা করে তিনি নিঃসঙ্গোচেই রাজী হলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে ছ জন শিয় বা সেবক ছিল তারা বেঁকে দাঁড়ালো। তারা বললে, বিজাতীয় বিধর্মীকে দীক্ষা দেওয়া হতেই পারে না, আমাদের গুরু মোহান্ত শুনলে অনর্থ ঘটবে। বাবা মঙ্গলনাথ কিন্তু তাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না। তাদের বললেন, যে ব্যক্তি এমন দেবভাষার অধিকারী, তপঃপরায়ণ,—জ্ঞান-মার্গের মানুষ,—দে এই ধরিত্রীর যে অংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার পবিত্রতা নন্ত হয় না। অন্তরে যখন ধর্মসাধনের একান্তিক আগ্রহ জেগেছে তখনই ওর অধিকার হয়েছে।

দারকাতেই আমার দীক্ষা হয়ে গেল। সত্যই আমার জন্মান্তর হল,—ধন্ত হলাম। আমার গুরুদন্ত নাম হল,—কল্পনাথ। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত ও নামে কোথাও পরিচিত হই নি। পূর্বাশ্রমের ধন-সম্পত্তি, বেশ ভূষা, নাম সংস্কার প্রভৃতি যা কিছু এমন কি শিক্ষা সূত্র পর্যন্ত সব কিছুই যেমন ত্যাগের বল্ত,—এ নামটিও তেমনি পরিত্যাজ্য বলেই আমার ধারণা। সাধুর আবার একটা নাম কেন ? নামের সঙ্গে মোহ আছে।

গুরু আমায় মন্ত্র এবং জপাদি সাধন দিয়েছিলেন। জপের প্রাণালী স্থানর ভাবেই বৃঝিয়ে, আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি খাস-প্রাথাসের সঙ্গে জপ কেমন করে স্বয়ংক্রিয় হয় দেখিয়ে, এমন কি আয়ত্ত করিয়ে ভবে ছেড়েছিলেন। ঠিক সেই নিয়মেই জপে মগ্ন হয়ে থাকতাম। ফলে আমার সহজেই থাানের অবস্থা এল; আনন্দে আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রায় এই ভাবে বংসরাধিককাল কাটিয়ে তথন আমি প্রভাস তীর্থে এলাম।

প্রভাসের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন রকমের। এখানে বৈষ্ণবভক্ত আর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানই বেশী। চমৎকার, আনন্দময় ভাবেভঙ্গীতে ভজন সাধন করে চলেচে এরা সবাই যেন এক দেবরাজ্যেরই অধিবাসী। প্রভাস থেকে ডাকোরজী দর্শনে গেলাম। ছারকার আসল বিগ্রহ এখন এই ডাকোর তীর্থেই রয়েচেন ঠিক যেমন রন্দাবনের আসল বিগ্রহ গোবিন্দজী জ্য়পুরের প্রাসাদস্থ উভানের মধ্যেই বর্ত্তমান। পরে আমি মধ্যভারত হয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করলেম।

এদিকে প্রত্যেক জনপদের নাগরিকরা এমন শাস্ত প্রকৃতির, নর-নারী নির্বিচারেই বলচি, প্রাচীন ভারতের প্রতিরূপ দক্ষিণ ভারতেই বর্ত্তমান। এদের মাঝে এদে এক-দিনের জন্মও আমি মনে করতেই পারি নি যে আমি ভিন্ন দেশের লোক যদিও ভাষা জানতাম না। অনেক পণ্ডিত, গ্রামে এবং নগরে—তাদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেচি, দেখেছি, তারা স্বাই আপন করে নিয়েছেন আমাকে তাঁদের স্বল এবং উদার আচরণে। ঐ দেব ভাষার প্রভাবেই আমি তাদের আপনজন হতে পেরেছিলেম। তবে অধিবাসী সাধারণ গরীব, স্বরক্ষেই বিলাস-বর্জিত আর তাইতেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

ঘুরতে ঘুরতে আমি মাহরায় গেলাম। মাহরাই যেন দক্ষিণ ভারতের প্রাণ মনে হল। তবে সর্বত্রই ফোটা তিলকের ঘটা ঠিকই আছে কোথাও ব্যতিক্রম নেই। এমন কি গৃহস্থাপ্রমী ভদ্র গ্রাম বা নগরবাসীরাও ফোঁটা তিলক ছাপ মারাই পছন্দ করেন।

আমার ভাগ্যক্রমে সাধুসন্ন্যাসীদের কারো সঙ্গে নয়, সভ্যনারায়ণ শর্মা নামে এক প্রোঢ় গৃহস্থের সঙ্গেই একটু গভীর ভাবে আলাপ হয়ে গেল। তিনি এম-এ পাশ। প্রথমেই আমি তাঁর মৃতি দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কারণ তাঁর মধ্যে এমনই একটি স্বাধীন ও শক্তিমান ভারের প্রকাশা ছিল, যা আমার পক্ষে উপেক্ষা করা অসম্ভব। এতদিনের মধ্যে যত লোকের সঙ্গে মিলেছি, তাঁর মধ্যে যে নিঃসংকোচ স্বভাবটি দেখছিলাম এমনটি কারো মধ্যেই দেখি নি। যাঁকে মুক্ত পুরুষ বলা যায়, ইনি তাই।

আরও বিশেষত ছিল, কোথাও তাঁর শরীরের মধ্যে ফোঁটা তিলকের কোন চিহ্নই ছিল ন:। এমন কি শিথা ও সূত্র যা ব্রাহ্মণদের দেহের সঙ্গে আমরণ যুক্ত—সর্বত্র দেখে এসেছি তাও ছিল না,। তিনিই প্রথমে আমার সঙ্গে উপযাচক হয়েই কথা কইলেন। আমার পরিচয় নিলেন, আহ্বান করে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেবা-যত্ন এমনই আন্তরিকতাপূর্ণ মনে হয় যেন বহুকালেরই প্রীতির সম্বন্ধ ছিল আমাদের মধ্যে, তিনি যেন আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। প্রথম প্রথম আমার একট্ সংকোচ ছিল, তাঁর সেটা তিলমাত্র ছিল না। যাই হোক ঘনিষ্ট কথাবার্তার মাঝে একদিন,—তিনি দীক্ষিত, অর্থাৎ তাঁর গুরুলাভ হয়েছে কিনা এই কথাই জিজ্ঞাসা করে বসলাম তাঁকে।

উত্তরে তিনি যা বললেন আমার পরমাশ্চর্য বলেই ধারণা হল। আরও বেশী আমি আকৃষ্ট হলাম, এমন কি মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তা শুনে। তিনি বললেন,—গুরু-লাভ বা মন্ত্র-দীক্ষার কথা বলছেন ? গুরু এবং ইষ্ট,—আমার ত্ইই লাভ হয়েছে ঐ একই সন্থার মধ্যে। পরমেশ্বর,—আমাদের যিনি সর্বজীবেরই ইষ্ট, সর্বব্যাপী সং, তাঁর মৃতি কোথা ? কাজেই যাঁর ভিতর দিয়ে আমার মধ্যে ইষ্ট ক্তি হল সেই মৃতিই আমার ইষ্টমৃতি;—আর কি চাই ? সবই পেয়ে গিয়েছি ঐ গুরুর মধ্যে, অথচ তম্ত্রমন্ত্র নিয়ে

যে দীক্ষা হোম যাগ যজ্ঞ ওসব অনুষ্ঠানের কোন দরকারই হয় নি। এখন আমার জীবনে শান্তি আনন্দ প্রাণের স্ফৃতি, যা নিয়ে এ সংসারে আত্মশক্তির খেলা, তা প্রচুর; আমার আর চাইবার কিছুই নেই;—সবই পেয়ে গিয়েছি।

এমন কথা আমার জীবনে কোথাও, কখনো কারো মুখেই শুনি
নি। আমার যেন বাকরোধ হয়ে গেল। ধতা জীবন,—ভারতে
এসে এই একটি জীবন প্রত্যক্ষ হল। আমার আদর্শ যেন সামনেই
দেখতে পেলাম। এখন চরম কৌতৃহলের চাপে সর্ব সংকোচ কাটিয়ে
যখন মনোগত আকাজ্জা প্রকাশ করতে যাব তখন শর্মা আবার
বললেন,—গুরু আমার প্রজন্ম সন্যাসী; প্রজন্ম থাকেন সত্য কিন্তু
তা বলে আমার অথবা আমারই মত কারো উপস্থিতি উপেক্ষা
করতে পারেন না। যখনই প্রাণ চায় দেখতে, কিম্বা সক্ষ করতে
ইচ্ছা হয়, অবাধেই চলে যাই,—বিশ মাইল মাত্র দ্রে থাকেন,
কয়েকটা স্টেশন পরেই তাঁর স্থান। অপূর্ব তীর্থ,—অরুণাচলম।

আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না, তুর্নিবার লোভে পেয়ে বসল।
এইবার নিঃসংকোচেই বলে ফেললাম হাত জোড় করে—
আমায় কি সে ভাগ্য হবে,—একবার তাঁকে দেখার সাধ কি পূর্ণ
হবে না ?

আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আর বিলম্ব অসহ বোধ হচ্ছিল। তিনিও আমার মন ব্ঝলেন। প্রদিন প্রভাতেই যাত্রা।

ঐ অরুণাচলম্ পর্বতমালা; স্টেশন থেকে হেঁটে পোঁছে গোলাম। অল্লক্ষণেই পরমতীর্থ মহর্ষি রমনের কুটির মগুপে। প্রথম দর্শন গৃহদ্বার থেকেই—একবার মাত্র ঐ চক্ষের দৃষ্টি।

ঐ দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছুই আমার মধ্যে পেয়ে গেলাম। আজু আমি তোমায় যা বলছি, আমার জীবনে আজ আট বংসর জীবস্ত অভিজ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে আছে— মহর্ষির ঐ প্রথম দৃষ্টি আমার উপর। ঐ এক দৃষ্টিপাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐকাস্থিক প্রীতিময় একাত্ম সম্বন্ধের জন্ম। আশ্চর্য নয় কি ? এর চেয়ে পরমাশ্চর্য আর কি হতে পারে এই বিজ্ঞানের যুগে ?

আমি কথা বলি নাই, চুপচাপ তাঁহার আনন্দোচ্ছাস লক্ষ্য করিতেছিলাম। কতক্ষণ স্থির থাকিয়া সাধু বলিলেন;—যৌবনকালে রূপগুণে মুগ্ধ নরনারীর আকর্ষণ বুঝতে পারি;—কিন্তু প্রোঢ় বয়য়, অতি সাধারণ এক মূর্ত্তি ভারতের মাটিতে এইভাবে আমার মত একজন ইউরোপীয় পরিণত যুবাকে, হাইপুষ্ট বলিষ্ঠ প্রবল মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এভাবে আকর্ষণ, এমন কি এক দৃষ্টিপাতেই আত্মন্থ করে নেওয়া, বিজ্ঞানময় জগতে এর বড় আশ্চর্য ও বিশায়কর ব্যাপার আর কি হতে পারে!

এবার ভিনি নিস্তর্জ হইলেন। তাঁর এই দিব্যোচ্ছাস আমার মধ্যেও থানিক সংক্রমিত হইয়াছিল, তবুও থানিকক্ষণ সংযতই ছিলাম, কিছুই বলিতে পারি নাই, এখন আর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম—দেখুন, আমার মধ্যেও এক প্রবল আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। এক সময় বছরের পর বছর আমি দক্ষিণ ভারতে কাটিয়েছি,—বিশেয় তামিল দেশে অনেকবারই যাতায়াত করেছি কন্তাকুমারী পর্যন্ত—তখন মহর্ষির নাম পর্যন্ত আমার কানে যায়নি;
—সেই জন্য তাঁকে আমি যেভাবে হারিয়েছি মনে হয় আমার এ তুঃখের কখনও শান্তি হবে না।

माधु अनिलन,--किছू रे वलिलन ना।

দেখিলাম, আনন্দে ভরপুর হইয়া আছেন,— বুঝিলাম এখন আর কোন কথাই চলিবে না।

কতক্ষণ পর, যখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সূর্যদেব অক্তে

গিয়াছেন, ঐ সময়ে তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। আমাকেও অনুসরণ করিতে বলিলেন।

माधु विलालनः

এখন এসো, একটু বাহিরে; এখানে আমি কি নিয়ে থাকি, কিভাবে দিনপাত করি, ঘুরে ফিরে দেখবে শুনবে;—সন্ধ্যার পরেই রাত্রের খাওয়া দাওয়া হয়ে যাক, তারপর তো সারারাত আছে।

দেখিলাম ইতিমধ্যেই আমি অপরিচিতের ব্যবধান ছাড়াইয়া মহাত্মার বড়ই নিকটে আসিয়া গিয়াছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সময়টা গোধূলী, এখনও অন্ধকার হয় নাই।

এসো বন্ধু আমার অন্তঃপুর দেখবে এসো।

আমরা গুহা হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে পায় পায় নিকটেই অপর এক গুহা ঘারে আদিয়া দাঁড়াইলাম। নিকটেই একটি অভিবৃদ্ধ পাকুড় গাছ; তাহার তলাটি দেখি আলগা পাথরে বাঁধানো, বেশ কয়েকজন বসিতে পারে। তাহার পাশেই আমার বাহক বন্ধু পাক করিতেছে, লোটায় ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে এখন রুটি সেঁকিতেছে। চাপাটি; হাতে চাপড়াইয়া যেভাবে রুটি এদিকে রোজ বানাই ও খাই। আমায় দেখিয়া সে বলিল, সন্ত মায়ীসে সব কুছ সিধা মিলগেয়া, অব বনাতা হুঁ। শুনিয়া সাধু বলিলেন,—তোমার বাহককে বললাম আজ আর তোমায় পাকাতে হবে না, আমরা সবাই একসঙ্গেই রাত্রে খাবো। কিন্তু সে রাজী নয়, বলিল, হাম অপনা পাকায় খাবেগা,—সিধা লেউক্লা। কাজেই সিধা নিয়ে ইচ্ছা মত তৈরি করে নিচেচ।

আমি বলিলাম, ভারতের এইটিই হল বিশেষত্ব। খাওয়ার ব্যাপারে পবিত্রতা রক্ষাই ধর্ম। সাধু বলিলেন, এর মূল কারণটা আমার মনে হয় আমীয ও নিরামিষের ব্যবধান—যারা নিরামিষাশি তারা আমিষাহারীদের ঘুণা করে। বহুকালের প্রচলিত প্রথা বলিয়া সাধু গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই গুহার দার অপেক্ষাকৃত উচ্চ। দেখা গেল ভিতরে একটি নারীমূর্ত্তি, কর্মারত অবস্থায়। বেশভূষা এই গাড়োয়ালের মেয়েদের মতই। ঘাগরা কাঁচলী, বাহিরে আসিলে একটা দোপাট্টা



বা ওড়না। উজ্জল গোরী
চাহনীতে আমার মনে হইল
যেন একটু ট্যারা, কিন্তু
স্থলর মুখঞ্জী—ক পা লে
কালো টিপ্। নিঃসঙ্কোচ
ভাব, তিনি আমাদের
দেখিলেন এমনভাবে যেন
ইহাতে তিনি চির অভ্যন্ত।
তাহার হাতের কাজে কোন
প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিল না।
নিঃসঙ্কোচ ভাবটি বড় ভাল
লাগিল অথচ একটি আত্মসম্রম পূর্ণমাত্রায় এ সন্তনীর
মুথে প্রকট।

একটু অগ্রসর হইয়া দার হইতে সাধু জিজ্ঞাসা করি-লেন; যম্না মায়ী ভোজন সব কুছ বনগেয়া না? উত্তর

আদিল, জী হাঁ,—আপলোগ মু হাত ধোকর আইয়ে না। সবহিঁ তৈয়ার।

আমায় বলিলেন, চলো, আমরা ঝরণা থেকে আসি। বলিয়া একখানা আংগোছা লইয়া চলিলেন, আমি পশ্চাতেই আছি। ঝরণায় আমরা কতক্ষণ ছিলাম, হাতমুখ ধোয়া হইলে ফিরিয়া দেখিলাম গুহায় বেশ বড় বাতি জ্বলিতেছে; আর দ্বারদেশে একটি ডিজ লঠন বেশ উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করিতেছে। বাহকও পাকুড় তলায় খাইতে বিদয়াছে।

শুহার মধ্যে তিনখানি ঠাঁই হইয়াছে, ছইখানি সামনা সামনি আর একখানি একটু দূরে একধারে, বসিলে আমাদের দিকেই মুখ থাকিবে। আমাদের ভোজন পাত্র চমৎকার; পাতাগুলি বড় বড় চক্রাকার। ছোট ছোট পাতা সরু কাঠি দিয়া গাঁথা,—যেমন দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে ব্যবহার আছে। পাতায়, পাট করা ছইখানি করিয়া রুটি বা পরোটা গোলাকার এবং বড়ো আর একদিকে স্ক্রা বাঁশমতি চাউলের অর সাজানো চূড়া করিয়া;—তাহাতে খানিক মাখন দেওয়া। যম্না মায়ীর পাতায় একখানা রুটি, অরও আছে। আমাদের পাতার উপরে ঝিঞা ও আলু বেগুনের পৃথক ভাজি। ছোট বাটিতে মুগের ডাল, পুদিনার চাটনী;—শুকনা মূলার চমৎকার ভরকারী তাহাতে পেঁয়াজ রস্থন দেওয়া;—একটু আচার কাঁচা আমের;—পাথরের বাটিতে দধি ও ছটি ক্রীরের পেঁড়া শেষে। পেট বেশ ভরিয়া গেল।

ভোজন শেষে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মাংস পাওয়া যায় কিনা। অকপটেই সাধু বলিলেন, সপ্তাহে একদিন অথবা ছুই দিন মৃগমাংস এবং বন মোরগ কখন কখনও পাওয়া যায়; আমি খাই, যমনা মায়ী নিরামীশাসী,—তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে রাধিয়া খাওয়ান,—ঘুণা করেন না। বলিলেন;—উপরে ভীলেরা থাকে;—তাদেরি একটি জোয়ান, যম্না মায়ীর পুত্র সে, আমাদের জন্ম শাক্ষবজি, মাংস প্রয়োজন মত যোগায়;—যেদিন যা পায় নিয়ে আসে। জল তুলে কাঠ

কেটে সব কিছুই যোগাড় করিয়া দিয়া যায়। এইভাবে আমরা এখানে আছি।

কয়েক মাস আগে একজন অতিথি এসেছিলেন এদিকে, তুই দিন ছিলেন, আর আজ আপনাদের পাওয়া গেল। এখানে তু চার দিন থাকলে ক্ষতি কি ? আসল কথাটা বলিলাম, অর্থাৎ আমার বাহকই প্রভূ, সে যদি রাজি হয়তো মহা আনন্দেই থাকিব। সাধু ফিরঙ্গিবাবা বলিলেন,—আচ্ছা তাহাকে রাজী করিবার ভার আমার। কি জানো, অতিথি আমাদের কত প্রিয়, বিশেষ মায়ুষ মায়ুষের কত প্রিয় এই বিজন পার্কবিত্য জঙ্গলে থাকি তাই বুঝতে পারি। মায়ুষের মধ্যে যে আমার ইপ্রক্রী মহাসত্বার প্রকাশ তা এই অবস্থায় অমুভূত হয়।

এমন সরল প্রাণে—সত্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা কোথাও পূর্কে শুনি নাই। সাধুর সবটাই খোলা।

যতক্ষণ যম্নামার সামনে আমরা কথা কহিতেছিলাম ভাষা হিন্দি, ছই একটা ইংয়াজাও তাহার মধ্যে ছিল। ফিরিঙ্গিবাবা ইংরাজী বলেন তবে এক ধারায় বলতে গেলে তাহার যেন একট্ বাধো বাধো ঠেকে। দেখিলাম এখন তাঁহার জীবন ভারতের জলও হাওয়ার সঙ্গে বেশ মিলিয়া তাহাকে ঠিক ভারতের একজনকরিয়াছে বিশেষত হিন্দি ভাষণে, কে বলিবে উনি উরোপীয়।

আহারের পর আমরা তিনজনেই বিদয়া খানিক কথাবার্ত্তায় ছিলাম। সাধুর উদ্দেশ্য যম্নার সঙ্গে আমার একটু পরিচয়। প্রথমে যম্না নায়ী আমাদের সঙ্গে বিদয়া কথা শুনিতেছিলেন,—পরে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপ্ সাধুবাবাকে সাথ মিলি কৈসে? উত্তরে আমি বলিলাম, হামলোগ মাধ-মাহেশারকো যাত্রী। এ রাস্তেমে কৈ জল মিলি নহি, তিয়াস কে মারে জল শোচতে ইহাঁ আগেয়া, জলভিমিলি ফির সন্ত মহারাজ মিলি।

এবার যমনা মা আমায় প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন: তাহার ধাকায় আমি নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিলাম। তাঁর প্রথম প্রশ্ন:—আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি কিনা ?—আমি উত্তরে বলিলাম: সংসার ত্যাগ আমি বিশ্বাস করি না:—তবে হিমালয় ভ্রমণ আমার ভাল লাগে আর সাধু সঙ্গই আমার কাম্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বর্ত্তমানে ঘুরিতেছি। তথন আবার প্রশ্ন;—এখন বলো তোমার সাধন পথ কি ? কিভাবে সাধন করে। শুনিয়া আমি বলিলাম একটু পরিস্কার করিয়া বলুন ঠিক কি জানতে চান। তাহাতে তিনি বলিলেন:—ভগবান চাও তো গ্যদি চাও তাহলে তাঁকে লাভ করবার জন্ম কি করো? একেবারে সোজা উলক্ষ প্রশ্ন—এমন ভয়ানক কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তিলমাত্র কপটতা ইহার সঙ্গে চলিবে না: এ বড কঠিন পরীক্ষা অথচ যমনা মায়ীর সঙ্গে সকল কিছুই খুলিয়া বলিবার মত এমন ঘনিষ্ঠতা নাই অথবা জনায় নাই; তাই একট্ল চাতুরী করিয়া বলিলাম ;—এ সকল ব্যক্তিগত ভাব এবং সাধনাৰ কথা, সব সময়ে मकलारक थूलिया वला याय ना।

শুনিয়া তিনি হাসিলেন। বলিলাম—আপনি হাসলেন যে ? তিনি বলিলেন; তোমার সঙ্কোচ দেখে; আত্মগোপনের চেষ্টা দেখেই তো হাসলাম। এটিও নগ্ন সরলতা।

বুঝিলাম, ইনি সাধারণ নন। তা ছাড়া আরও স্পষ্টই বোধ হইল, আমি এঁর কাছে ছেলেমানুষ। অথচ এইটি অনুভব করিতে আমার মনে কোন প্রকার গ্লানি বা অপমান বোধ হইল না। তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতই রহিলেন, মধ্যে আমি যেন ছোট হইয়া গেলাম; কথা বাহির হইল না।

এইবার সাধু আমায় এই অবস্থা হইতে বাঁচাইলেন,—তিনি যমনা মায়ীকে বলিলেন;—এখন এঁকে ছেড়ে দাও আমরা এবার ওথানে যাই; তুমি তো নিজের জায়গায় রয়েচ। যমনা মা বলিলেন, বেশতো, এরপর দেখা হবে, কথা হতে পারবে। বলিয়া জোড়হাতে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। আমিও নমস্কারাস্তে চলিয়া আসিলাম।

ঝকঝকে মাজা একটি বড় লোটায় জল লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং বাঁ হাতে লগুনটি লইয়া আমায় বলিলেন, এসো। এবার আমরা কুজদার সেই প্রথম গুহাতেই এসে গেলাম। এখানে সাধ্র আসন তো আগেই ছিল পাতা, তার পাশেই আমারও শ্যা রচিত হয়েছিল;—বাহক গুহা দারে বসিয়া ঢুলিতে ছিল। তাহাকে বিদায় দিয়া আমরা উভয়েই আসনে বসিলাম। এখানে বাতি দানে বাতি জালা হইল।

গুহাতলে তিন চার জন আরও শুইতে পারে এতটা স্থান আছে। ভিতরের ছাদ সাড়ে চার ফুটের বেশী নয়। সাধু বাতি জালিয়াছিলেন, লগুনটা গুহার বাহিরেই রহিল। গুহার মধ্যে আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। কোনের দিকে একটি ছোট্ট টুলের উপর একটি ছোট্ট টাইমপিস, তাহাতে দেখা গেল এখনও নয়টা বাজে নাই। শয়নের দেরী আছে—তা ছাড়া আজ আমাদের পরিচয়ের দিন, কথা কখন শেষ হইবে কে জানে। ঘড়ি দেখিয়া সাধু বলিলেন, এই ঘড়ি আমার এক বন্ধুর উপহার; তিনি দেখতে এসেছিলেন এখানে আমি কিভাবে আছি। ইনি মাঝে মাঝে আসেন।

সাধ্র বিছানার আশে পাশে এক গাদা থাতা পত্র, পাশেই আনকগুলি গুহা। ঐ খানেই ঘড়ির কাছে একটি আধারে পীতবর্ণ পোন্দিল, কালো এবং খয়েরীর এর ছটি পাউন্টেনপেন। কাগজ পত্রও কিছু কম নাই। এই সব দেখাইয়া সাধু নিজেই বলিলেন, চিঠি পত্র লিভে হয়। আবার কখন কখনও পাওয়া যায়।

জারমানীতে সহপাঠি একজন ঘনিষ্ট বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গেই যা কিছু পত্রাদি ব্যবহার চলে। আমার যা কিছু এখানকার অভিজ্ঞতা, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার ঝোঁকটা তারই বেশী তাই, যা কিছু লেখা সব তার কাছেই পাঠাই। তিনি গত বংসর এখানে এসেছিলেন, —কিছুদিন ছিলেনও, দেখে শুনে গেলেন। এখনতো যুদ্ধ চলচে তাঁর আর আসবার যো নেই।

সাধু যথার্থ মিতাচারী মানুষ,—

যেটুকু আপনা থেকে বলবার তা প্রথম পরিচয় হিসাবে বলা হলে পর তিনি বললেন, আচ্ছা, আর আমাদের আলো দরকার কি, নিবিয়ে দি ? আমার সম্মতি লইয়াই তখনই বাতিটা নিভাইয়া দিলেন। আমি একটু যুত করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,— এখন বলো,—

আমি বলিলাম,—আপনিই বলবেন, আমি খুব ভাল শ্রোতা দ সাধু বলিলেন; আচ্ছা, যমুনামায়ীর কাছে এতটা ঘাবড়ে গেলেন কেন ?

বলিলাম, এখনও অপরিচিতির বাধা কাটাতে পারিনি, বিশেষতঃ একজন অতটা উচ্চাবস্থার জ্ঞানী নারী, তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমান তো জানা ছিল না। তারপর বলিয়া বসিলাম,—

এখন আমার একটা প্রশ্ন জেগেচে যদি অনুমতি দেন তো বলতে পারি। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, বলো না বিলম্ব কেন ?

আপনার সঙ্গে যমুনামায়ীর সম্বন্ধটা কি, জানতে কোতুহল হয়।

সাধু বাবা বলিলেন; বুঝেচি,—এখন দেখচি তোমার সাহস আনেকটা বেড়ে গিয়েছে, বেশ বেশ, সুখী হলাম। এখন বলো তো
—তোমার কি মনে হয়!

আপনি সন্ন্যাসী বা সাধক যাই হোন, নারী সঙ্গে নিয়ে এই হিমালয়ে বাস করচেন, আমাদের চক্ষে এটি ভাল মনে হয় না, অবৈধ সম্পর্কের ভয় আসে।

কথাটা বলিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমার মনে এত গোলমাল। এক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গ আমার উত্থাপন না করাই উচিৎ ছিল। এতটা কৌতূহল যা শালিনতার সীমা লজ্জ্বন করিয়াছে সত্যই,—এখন সামলাইব কি করিয়া ? একটা গ্লানী আর বিষণ্ণতা আমার অন্তরে,—বিষম মর্ম্মণীড়া অন্তুত্ব করিলাম।

গুহা অন্ধকার,—তবুও সাধুর মুখে যেন হাসি;—দেখা গেল না কিন্তু বুঝিলাম। তিনি বলিলেন,—তোমাদের দেশে এ সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা আছে নয়? আমার বারো বংসরের অভিজ্ঞতা। কেন, নারী নিয়ে ঈশ্বর উপাসনার বিধি নেই কি ধর্মের রাজ্যে?

আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসের পর নারী সঙ্গে রাখা ভ্রষ্টার,—পাপ।

আমার তান্ত্রিক ভৈরব হতে বাধা কোথা ?—যদি বলি আমি ভৈরব, যম্না আমার ভৈরবী।

আপনার রক্তবন্ত্র কোথা,—ত্রিশুল কোথা, রক্ত সিঁহুরের ফোঁটা ঐ সব চিহ্ন কোথা ? মুথে বললেই তো হবে না ;—তান্ত্রিক মূতিই আলাদা, যদিও আপনাদের তান্ত্রিক সাজলে স্থন্দর মানায় সত্য,—কিন্তু আপনার সরলতা, সহজ সত্য ভাষণ, গোড়া থেকে এ পর্যন্ত সে ব্যবহারটুকু পেয়েছি, আপনার ভারত আগমনের যে ইতিহাস শুনেছি, মহযি রমণের কুপাদৃষ্টিলাভ পর্যন্ত,—তার সঙ্গে ভন্ত্র ধর্ম সাধন বা তান্ত্রিকভার কোন সম্বন্ধ নেই থাকতে পারে না।

বেশ বলেচ,—ঠিক বলেচ,—এখন শোনো আসল কথাটা
বলি:—

রক্তে তেজ যতক্ষণ আছে,—পুরুষের কথাই বলচি ;—পুরো যৌবনকালটুকুর মধ্যে নারী সঙ্গ সংস্কার প্রবল থাকবেই। তার সঙ্গে ছিটে ফোঁটা প্রেমের সম্বন্ধ হয়তো থাকতে পারে, নাও পারে; বিশেষতঃ আমাদের উরোপীয় শরীরে। এখন আমার নিজের কথা এই যে, উরোপ থেকে যখন ভারতে আদি, তখন আমার পরিণত যৌবন, বয়স প্রায় ছাব্বিশ: নারী সঙ্গ তার মধ্যে অনেক হয়ে গিয়েচে, যদিও আমি বিবাহ করিনি। আমাদের দেশে ঐ রকম হয়, স্বাভাবিক স্বাধীন সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে। স্বতরাং ওর মধ্যে যেটুকু স্থথের তা আমার ভাল মতেই জানা হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া আমি যথন সংসার, ভারতীয় ভাষায়-গার্হস্ত্য-জীবন যাপন করবো না, তখন আর নারী রূপের মোহ বা আকর্ষণ আমার লোভের জিনিস হতেই পারে না। তা ছাডা আমার জীবনের আদর্শন, ইষ্টের প্রভাবেই যে স্তরে পৌছেচে, আমার লম্পট হবার সাধ্য আর নেই,—আশা করি এটা বিশ্বাস করতে তোমার বাধা নেই। সত্য স্বীকারোক্তির এমনই প্রভাব যে, আর কোন কথা চলে না। তিনি চুপ করিলেন। অল্লক্ষণ পর আবার বলিতেছেন;—

যৌবনে পাঠ্যাবস্থায়, সহজ প্রেরণার বশেই আমার ওসব অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল। যখন থেকে সত্যতত্ত্বলাভের প্রবল আকাজ্ঞা নিয়ে, তারপর ভারতীয় সিদ্ধ যোগি মহাত্মাদের ভাগবং অমুভূতি কি প্রকারের জানতে, ব্যাকুল তৃষ্ণায় ছুটে এসেছিলাম, ভারতের পবিত্র মাটিতে পা দিয়েছিলাম তখন থেকেই আশ্চর্য্য ব্যাপার,—এ ইন্দ্রিয় স্থেখর আকাজ্ঞা তিলমাত্র ক্ষণেকের জন্মও আমার মধ্যে মাথা তোলেনি। তারপর কাশীতে অধ্যয়ন, মঠের সেই কঠিন নিয়ম, বাহ্মমুহুর্জে উঠে গঙ্গা স্নানাদি, দিনে পূর্ণ একবার, রাত্রে অন্ধাহার,—স্বামীজীদের সংযত জীবন; এই আচার, নিষ্ঠা আমার মধ্যে সংযম-মাহাত্ম সম্পূর্ণ ই আত্মগত করে দিয়েছিল।
কিন্তু এখনও সিদ্ধি সম্বন্ধে আমি জোর করে বলতে পারবো না যে
আমি সংযমে সিদ্ধ হয়েছি। কারণ ওটী গর্ব্ব করবার বিষয় নয়,
এ গর্ববিটাও অসংযমের পরিচয়,—তাইতে আমার ভয় আছে।

এর পর আর কথা চলে না;—অকপট এই স্বীকারোক্তিই আমার মনের সন্দেহ মলিনতা নিঃশেষে দূর করে দিয়েছিল। তারপর ইন্দ্রিয় সংযমে অধিকারের কথা কোনো অবস্থায়ই গর্কের বস্তু নয় এ কথা ঠাকুর যেমন বুঝিয়ে দিয়েছেন এমন আর কে দিতে পারে ? সত্য সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য;—এই সব ভাবছিলাম।

সাধু এবার নিজে থেকেই বোলতে আরম্ভ করলেন;—এখন
যম্না-মায়ীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথাটা সোজাস্থজীই বলতে হবে,
কেমন? সেটা ছয় সাত বংসর আগেকার কথা। দীর্ঘকাল
একাসনে কাটাবার পর হিমালয়ের তীর্থগুলি পর্যটন করবার
সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছিলাম। সমতল ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বব
পশ্চিমের প্রধান কোন তীর্থই বাকী ছিল না,—হিমালয় ছাড়া।
তাই এবার হিমালয় উদ্দেশ্যেই চলেছিলাম।

হরিদার থেকেই আরম্ভ করে দেবপ্রয়াগ পর্যান্ত এদে প্রথমে যমুনোত্তরী যাবার জন্ম গঙ্গার তীরে তীরে টীরি রাজ্য, তারপর দেখান দিয়ে ধরাস্থ গ্রামে এদে গেলাম। দেবপ্রয়াগ ছাড়বার পর এমন সৌন্দর্য্য কোন স্থানে দেখিনি। গঙ্গার উপরেই ধরাস্থ। এই ধরাস্থই আমায় আটকে ফেললে। এ গ্রামের এক প্রবীন ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রক্ত বৃদ্ধ বেণী মাধব প্রক্তক্ত। ভদ্দলোক গঙ্গাতীরে থেকে আমায় ভিক্ষার্থে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন; এবং অত্যন্ত শ্রাদ্ধা সহকারেই প্রতিশ্রুতি নিলেন, যে কয়দিন ইচ্ছা তাঁর ঘরেই ভিক্ষা করি, অন্যত্র না যাই। দেখানেই কয়েকদিন ছিলাম।

এই যম্না তাঁর জ্যেষ্ঠা কতা, বাল-বিধবা। তখন তার বয়স

বত্তিশের খুব বেশী হবে না আমারই সমবয়সী। ও অঞ্চলে প্রদা প্রথা বোধ হয় ছিল না। প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতিনীতিই প্রবল; তা ছাড়া পাশ্চাত বিলাস ব্যসন অথবা সামাজিকতা ওদিকে তখনও প্রবেশ করেনি। নিঃসঙ্কোচেই যম্না আমার কাছে আসতো, ৰসতো, মনের কথা প্রকাশ করতো। আমার সেবার ভার তার উপরেই ছিল। ক্রমেই পরিচয় পাওয়া গেল যে, যম্না তার পিতার কাছে গোড়া থেকেই সংস্কৃত পড়েচে, কাব্য পুরাণ, বিশেষ দর্শন শাস্ত্রের সাংখ্য ও বেদান্ত ভাল ভাবেই অধ্যয়ন করেছে। বড গম্ভীর প্রকৃতি তার। প্রথমে কিছু জানা যায় নি—ক্রমে ক্রমে যখন তার অধিকারের পরিচয় পেলাম, ভারতের নারী যে কতটা মহান ও সংযত চরিত্র, তখনই আমার ধারণা হোলো। তিলমাত্র বিভার অভিমান নেই। ইতিমধ্যে, তার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলচে তারও আভাষ পাওয়া গেল। তার মনের কথা এই যে, অর্দ্ধেক জীবন তো সংসারে রুথাই কেটে গেল, বাকী যেটুকু আছে তা আর এই ভাবে নষ্ট হতে দেবে না। প্রসঙ্গক্রমে সে আমায় সব কথাই বলেছিল। তার ইচ্ছা, সে আর এভাবে সংসারে আবদ্ধ থাকবে না,— স্বাধীন পুরুষেরা যেভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করে অন্তরে তার সেই প্রবৃত্তিই তখন প্রবলভাবে কাজ করচে; বিশেষতঃ তীর্থপ্রধান ভারতের সকল তীর্থই ও ঘুরতে চায়, দেখতে চায়, কিছুতেই আর ঘরের মধ্যে থাকবে না। আসলে সে নারী, তাই একলা বার হতে সাহস হয় না, সহায় চাই তার। শেষে আমায় ধরলে, নিঃসঙ্কোচেই বললে; আমাকে শিষ্যা করে নিয়ে চলুন, আপনি যেখানে যাবেন আমি সেখানেই যাবো সেবা করবো।

আমার পক্ষে এটা গভীর চিস্তার বিষয় তো। সহজে হল । না দেখে যম্না তার পিতাকে নিয়ে এলো আমার কাছে। তিনি তো জানতেন তাঁর সস্তানের কথা। শুকুজী বললেন, ওকে দীকা। দিন এবং সঙ্গে নিয়ে যান; তীর্থ ভ্রমণের জন্ম ও উন্মাদিনীর পর্যায়ে এসে পড়েচে, আপনাকে আশ্রয় করেই ও জীবন সার্থক করতে চায়, এখন আর কোন বাধাই চলবে না, ও আর বালিকা নয় তো। নিজ ধর্ম রক্ষা করবার শক্তি ওর আছে। আমার বিশ্বাস, ওর নিজ ধর্মবোধই ওকে রক্ষা করবে।

পিতা ওর স্থ্ স্নেহ-প্রবন নন যথার্থ ই দ্রদর্শী; তিনিই বলে দিলেন, মন্ত্র ওর কাছেই আছে,—ওর দীক্ষা আমিই দিয়েছিলাম, এখন সেটা জেনে নিয়ে আর একবার ওর কানে শুনিয়ে দেবেন, যথাকালে তার কাজ ঠিকই হবে।

যা ভাবিনি, কখনও কল্পনা করিনি তাই হয়ে গেল। যম্নার ঐকান্তিক আগ্রহে তার সকল কর্মই মনোমত সম্পন্ন হলে পর ;—
পিতামাতা ভাই ভগিনী ঘনিষ্ঠ নিকটতম প্রভিবেশী সবার কাছে বিদায় নিয়ে মহা আনন্দে যম্না, পুরুষ বেশে পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গেই পায়ে হেঁটে প্রথমেই যমুনোত্তরী ঘুরতে বেরুল। বললে,—পথে পুরুষ বেশই ভালো। পথে তার সাহস দেখে আমি অবাক। তার উৎসাহ আর শ্রমশীলতা এবং তিতিক্ষা দেখে আমি বিশ্বয়ে স্তর্ম হয়ে গেলাম, কোন বলিষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষা কম নয় ওর শক্তি। পথে ও বিশ্রাম পর্যান্ত চায়নি। বোধ হয় সাত দিনেই আমরা তীর্থ শেষ করে এলাম।

ফিরে এসে মহা আনন্দে কয়েক দিন পিত্রালয়ে বাস করলে, তারপর আমরা গঙ্গোত্তরী যাত্রা করি। ওর প্রাণ এখন তীর্থ ই চাইছিল। দেখলাম ওর পিতা খুবই আনন্দিত। এ যাত্রায় ওর পিতা কিছু ধন ওর কাছেই দিয়েছিলেন প্রয়োজন মত খরচ করতে। টাকার পরিমাণ আমি জানতাম না।

ওর মূর্ত্তিই বদলে গিয়েছিল। মাথায় পাগড়ি দিয়ে ও পুরুষ বেশে বেরিয়েছিল নি:সঙ্কোচে হাতে পাহাড়ি লাঠি, ঠিক ষেন এক কুমার ব্রহ্মচারী। ওর চড়াই উৎরাই দেখলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে এমন হালকা শরীর ছিল। এবারে গোমুখ পর্য্যস্ত গেলাম পরে গঙ্গোত্তরী থেকে উত্তর কাশী হয়ে আমরা ত্রিযুগী নারায়ণেই ছিলাম কয়েকদিন—তারপর গৌরীকুণ্ড কেদার নাথ হয়ে আমরা ফিরে এলাম। অল্প কয়েকদিন বিশ্রাম করে আমরা মধ্যে নলচটি হয়ে কালিকা তীর্থে যাত্রা করি এবং দেখান থেকেই মধ্য মহেশ্বর যাই। পথে এ গুহা ওরই আবিষ্কার। ঐ সময়েই যম্না এই গুহাতে একরাত্র বিশ্রাম করেছিল। ফিরে এসে ওঁর সঙ্কল্প হল এইখানেই আসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাছেই ঝরণা দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিল। আশ্রম করবার পরও আমরা ত্রার বেরিয়েচি,—মধ্য ভারতে একবার আর দক্ষিণ ভারতে একবার কয়েকমাস কাটিয়ে এসেছি আমরা।

এইখানে স্থায়ী হবার পর ওর শিক্ষাও হয়েচে অনেক। সাধনের যা কিছু আমার অধিকার সবেতেই ওর সিদ্ধি হয়েচে। মহর্ষি রমনের কুপাও ও পেয়েছে,—শেষবার যখন আমরা দক্ষিণের তীর্থ দর্শনে যাই,—অরুণাচলে আমরা কয়েকদিন ছিলাম। তখন থেকেই ওর সাধনে সিদ্ধি এসেচে। তারপর আর আমরা কোথাও ষাই নি।

বুঝলাম সহজেই এখন ওর উচ্চ অবস্থা।

মেয়ে মানুষ, স্নেহ প্রবণ মন, এখানে এক ভীলের ছেলে ওকে মা বলে, ও তাকে ঠিক নিজ সন্তানের মতই স্নেহ করে। উপরে কয়েকজন ভীল আছে এ পথে, তারা সবাই ওকে মায়ের মতই দেখে, বেশ একটা স্নেহের সম্পর্কই গড়ে উঠেচে যম্না মাইকে নিয়ে।

এই পর্যান্তই যম্না মায়ের কথা। এরপর আর কথা চলে না; আমি তখন, কিং বক্তব্য বিমৃচ্ অবস্থায়ই চুপচাপ ছিলাম। তিনি বলিলেন; আজ এই পর্যান্ত, কেমন ? এবার শুয়ে পড়া যাক।

চিন্তা ছিল, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ। বিদেশীয় একজন সাধুর মধ্যে এমন সরলতা দেখিনি।

প্রভাতে উঠেই আমি প্রথমে বাহকের গুহায় গিয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়েই বললাম, আজও এখানে হয়তো আমাদের থাকতে হবে। সে তৎক্ষণাৎ বললে, হাঁ জি; সাধু মহারাজ ভি বোলা ইহাঁ ছ এক রোজ ও'র ঠা'রনাই পড়ে গা। মায়ী জী ভি, কাল রাতকো বোলিথি।

ক্যা বোলা ?—জিজ্ঞাসা করিতেই বলিল; উনো নে ভি বোলা যে,—অব ইহাঁসে জলদি যানেকো কোসিস মত করো; ছ এক রোজ ওর রহ যাবেগা তো ক্যাইহ। হামনে বোলা ঐসাহি হোয়েগা। তখন আমি বলিলাম, ছ এক রোজ ঠারনেসে তুমহারা ক্যা হুকসান ? শুনিয়া সে বলিল মুক্সান হামারা নহি আপিকো,—হামারা ক্যা। অর্থাৎ দৈনিক চারানা করিয়া খোরাকী দিতে হবে। আর তারও ঘরে ফিরতে বিলম্ব হবে।

ভোরেই উঠিয়া ছিলাম। সাধুও ব্রাক্ষ মুহূর্তে উঠিয়াছিলেন।
আসনের কাজ শেষ হইলে তখন প্রভাতে আমরা এদিক ওদিক
ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকটাই দেখিলাম। চারিদিকেই দূরে দূরে তুষার
মণ্ডিত শৃঙ্গগুলি;—তাহার উপর রৌজ ঝলমল করিতেছে, যেন
আনন্দের স্তব্ধ স্রোত। তার মধ্যে সূর্য্যের সোনালি কিরণ দীপ্ত
একটি শৃঙ্গ দেখাইয়া সাধু বলিলেন; এটি মধ্যমহেশ্বর শৃঙ্গ।

এখানে আমরা চা পাই নাই, আমাদের এক বাটি ছুধ খাওয়াই হইল, আর কিছু ভিজা ছোলা, তাও ভালো। তারপর পাকুড় তলায় বাঁধানো জায়গাটায় বসিয়াছিলাম। সাধু বলিলেন,—

ভাবচো কি, বন্ধু !

আদর্শ জীবন আপনাদের ;—ঠিক তন্ত্র মতে সিদ্ধ ভৈরব ও ভৈরবীর মতই আছেন, দেখে আনন্দ হয়—তাই ভাবছি। স্বামীজি বলিলেন ;—এইবা কি কথা, সদ্ভাবের উপর নরনারীর একত্র জীবন যাপন করতে গেলেই তন্ত্র মতকে আদর্শ করতে হবে!

ওটা আমিই বলছিলাম এ বিষয়ে তন্ত্র ধর্ম্ম উদার বোলে। সাধু বলিলেন.—তন্ত্র ধর্মের যে ভাবের প্রতিপত্তি এখানে হয়েছিল অবশ্য তাও উদারতার জন্মই ব্রুতে হবে ;—তাইতেই সর্বভারতীয় ধর্মা হওয়াই উচিৎ ছিল, তা হতে পারলে না কেন্দ অথচ তন্ত্র ধর্ম্মের মত মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুগত ধর্ম আর ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মন্ত্র শক্তির প্রয়োগ, অভিচার এসেই এবং নানা প্রকারে ঐ ধর্মের মধ্যে ব্যাভিচার ঢুকেই তন্ত্রকে একেবারে ভেঙ্গে দিলে। তারপর বৈষ্ণব ধর্ম এলো:—অবতার তথা মহাপুরুষদের আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ঐ ভাবের উদারতা নিয়ে এলো,—তারপর ছশো বৎসরের মধ্যে বিকৃত হয়ে কতো মত ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিস্তেজ হয়ে গেল; বৈদিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ধর্ম্মের তীর্থগুলি এখনও রয়েচে—ঘুরে এলেই বুঝা যাবে ধর্ম্মের কি অবস্থা হয়েচে। ইংরাজের আমলে খুষ্ট ধর্মও যযাতে কম চেষ্টা ঁকরেনি, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জেগে উঠলো কুশচান ধর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখলে ভারতকে ঐ ভাবে। এখন রামকৃষ্ণ দেবের আমলই **ठल**रह ।

অত্যান্ত ঘনিষ্ট ভাবেই তখন সাধু বলিলেন,—ওগো নিরাশ্রয়ের আশ্রয়:—এত দিনের প্রাচীন ভারতের ধর্ম সমাজে পথ একটা না একটা অবলম্বন হিসাবে, আছেই। যে ভাবের জীবন এবং আশ্রয় তুমি চাওনা কেন তাই আছে হিন্দু অধিকারে। আসল কথাটা এই যে আদিম, ধর্মহীন সহজ সম্বন্ধ নিয়ে এখানে জীবন যাপন চলবেই না,—একটা ধর্মের আওতায় তাকে আসতেই হবে। এইটিই আসলে ধর্মের দিক থেকে ভারত সভ্যতার ইতিহাস।

ধর্মের আশ্রয় না থাকলে মানুষতো পশু হয়েই রয়ে গেল, আসলে মানুষ তো যথার্থই পশু নয়;—আমি বলিলাম।

একটু খুলে বলো বন্ধু! নাহলে সহজে মর্মকথাটা মাথায় আসচে না।

ু আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ, সামাক্ত মেতৎ পশুভিঃ নরানাম্। আপনি তো জানেন, ধর্মোহি তেষাং দ্রবিনং বিশেষো, ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা।

শুনিয়া সন্তজী বলিলেন, চমৎকার এই মানব ধর্ম স্ত্রটি; কিন্তু আমাদের সন্থান জীবনে তো ওর ভিতর যেতে হবেনা। এটা হলো মানব সমাজের আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম ; আমাদের তো সমাজের বাইরে স্থান,—আমরা তো বাইরে পড়ে আছি। নরনারী তো স্প্রির প্রতীক আর স্প্রির সঙ্গে অপ্রিও দৃষ্টের সম্বন্ধ যে আমাদের। অবশিষ্ট জীবন প্রারদ্ধক্ষয় অর্থাৎ বিবিধ কর্মক্ষয়, তারপর যথা কালে আত্মস্থ হওয়া।—সকালে আজ এই পর্যন্ত কথা।

যম্না মা গিন্নি ভালো, আমার বাইকটিকে কাজে লাগিয়েচেন; সে আমাদের গুধ আর গুটি ছোলা দিয়ে ছিল। খাওয়া হলে পাত্র নিয়ে গেল। খানিক পরে সে ঝরণার দিকে গেল বেশ কতকগুলি বাসন কোষণ নিয়ে! আমাদের আড্ডা চললো এইখানে। দেখতে দেখতে যম্নামায়ীর ভীল পুত্রটি এসে উপস্থিত;—সাধুকে প্রণাম করলে। কিছু শাক সবজী আর একটা বনমোরগ এনেচে। এত বড় সাইজের যে মোরগ হয় আগে দেখিনি।

মাথায় চূড়া, দীর্ঘ বাহু, বলবান, ভীল যুবার নাম বাঞ্জু;—
তার মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ নিখুঁত বিগ্রহ। এমন স্থানর মূর্ত্তি আগে দেখিনি।
খুব লম্বা নয়;—কিন্তু শরীরের আড়া এমনই, ইয়া চওড়া বুকের
পাটা আর কালো রং যে কত স্থানর হয় বাঞ্জুকে না দেখলে ধারণা
হবে না। তার সঙ্গেই দেখলাম একটি যুবতী, বেশ ফরসা মেয়ে;—

সে এগিয়ে এসে সাধুকে প্রণাম করল তারপর যম্না মায়ের গুহার দিকে চলে গেল। এই বাঞ্জ্, যম্না মায়ের ছেলে,—এই নির্জন হিমালয় গুহাবাসী সন্ন্যাসিনীর কতো বড় সহায় তা এখানকার সবাই জানে। আমার দেখেই আনন্দ, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বোলে।

এই ভীলকুমার বাজুর রূপে আমায় আকৃষ্ট দেখিয়া সাধু রহস্ত জড়িত কঠে বলিলেন,—যম্নার সংসারের কথা আরও একটু আছে উনি গত বংসর বাজুর বিবাহ দিয়েচেন,—সঙ্গে ঐ যে মেয়েটি দেখলে, ওরই বৌ। মেয়েটিও এক ভীল সন্দারের মেয়ে, ওর নাম কাল্কা। ভীলেরা কালীভক্ত।

যাহা দেখিলাম, তাহা কল্পনাও করি নাই, ভীল হইলেও কালীকা মেয়েটি মোটেই কণ্টি পাথরের কৃষ্টি নয়,—গোরী,— কপালে সিঁছরের কোঁটা তাহাকে যেন দেবী মূর্তিতেই চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। পরনে ঘাগরা কাঁচলী ওড়না। এমনই চমংকার মানাইয়াছে;—ঠিক যেন গাড়োয়ালী ক্ষত্রিয়ানী। সাধু বলিলেন,—

এদের নিয়ে যমনা মায়ীর বেশ সংসার খেলা চলচে। তাঁর জীবনের অতৃপ্ত বাসনা, সংসার স্থাটিতে বাধা পেয়েছিল যে প্রবৃত্তি, এদের ভিতর দিয়েই সার্থক হচ্ছে। মহান এই স্থাটির ধারার সঙ্গে একেবারেই কাঁটায় কাঁটায় মিল। ঠিক প্রকৃতির হাতের যন্ত্র হয়েই কাজ করচে যমুনা।

চমৎকার আনন্দময় পরিবেশ।

গত কাল দ্বিপ্রহরে যেমন ছাতু মাখন চিনি এক বাটি হুধের সঙ্গে ভোগের আয়োজন আজও তাহাই হইল, আজ বাঞ্জু কলা আনিয়াছিল, আমরা শেষে উহাই খাইলাম। বাহিরে ঠাণ্ডা বাতাস আরম্ভ হইয়াছে, আমরা গুহার ভিতর যুত করিয়া বিদলাম, নিজ নিজ আসনে। কথার কথা একটা, মনে উঠিল তাই বলিয়া ফেলিলাম ফিরিঞ্চি বাবাকে,—

সাওতাল বা ভীল, এদের মধ্যে এমন ফরসা গায়ের রং আমি দেখিনি,—কালো বংশে এত ফরসা রং হঠাং এলো কি করে?

তিনি বলিলেন,—কালোর দলে একটি গৌর বর্ণ এসে গোলো, কি করে ? এটা প্রাকৃত স্প্তির একটি ছুজ্ঞেয় রহস্ত, আমরা কি প্রকৃতির সকল রহস্তই ভেদ করতে পেরেছি, তুমি কি মনে কর ? তাঁর কথায় বুঝিলাম তিনি এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিবেন না তাই আমিও সহজ ভাবে বলিলাম,—

আপনি যা বুঝেচেন, আমিও সাধারণ ভাবে তাই বুঝেচি, কাজেই এথানে আপনি যা বলবেন—হয়তো আমিও ঠিক তাইই বলতে পারবো—কিন্তু তাছাড়াও নিশ্চিত কারণ রূপ যে একটা প্রকৃতির গুহ্য রহস্ত আছে কেবল সেইটি বলতে পারবো না। স্টি তত্ত্বের কত্টুকুই বা মানুষের আয়ত্ত্ব ? জীব স্টির যে সহজ সনাতন পদ্ধতি—তা সকল জীবের একই, এটা স্বভাব সিদ্ধ, কখন কাকেও শেখাবার দরকার হয় না, তারই ফলাফল আমরা কতটা জানি!

সাধু বলিলেন, এসব বায়োলজীর ব্যাপার, বিজ্ঞানের বড় বিভাগ, সারা জীবন দিয়ে সাধনা করবার বিষয়। তবে শুনেছি হিন্দু শাস্ত্রে বাংসায়ণ কাম স্থুত্রে এর মৌলিক বিশ্লেষণ আছে,—ওসব আমাদের বিষয় নয় বোলেই আমি ওদিকে যাই নি;—শুনিয়া আমি বলিলাম,—

তন্ত্র ধর্মের বামাচারের মধ্যে দেখেচি ওর অনেক রকম বিচার বিশ্লেষণ, নারী গ্রহণের নিয়ম হিসাব অনেক কিছুই আছে।

माधू একটু উপেক্ষার ভাবেই বলিলেন,—

অনেক কিছুই আছে তো তন্ত্র ধর্মের বিরাট পরিধির মধ্যে; কিন্তু সব নিয়ে কি হবে ? আমরা আমাদের সহজ্ব জ্ঞানে নারী নিয়ে ঘর করি, অথচ নারী প্রকৃতি বৃঝতে পারি না। তবে একটা ব্যাপার বৃঝা যায় যে, প্রকৃতি রহস্তময়ী,—নারীকে পুরুষের জ্ঞান বৃদ্ধির আড়ালেই রেখে দিয়েচেন। নারী কখনও পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবে না। কেবল জীব স্ষ্টির বেলা আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায়, একই গন্তব্যের পথিক হিসাবে যতটুকু প্রয়োজন মাত্র ততটুকু। আসলে পুরুষের কাছে রহস্ত হয়েই থাকুক নারীর সব কিছ—

শুনিয়া আমি বলিলাম,—নারী প্রকৃতির গভীরতা নিয়ে মাথা 
ঘামাচ্ছেন এমন লোকও দেখেছি; অবশ্য তিনি জ্ঞান মার্গেরই 
মানুষ, এটা সত্য। শুনিয়া সাধু বাবা বলিলেন, তাঁর অদৃষ্টে 
সময়ের অনেকটাই অপব্যবহার আর শেষে অক্ষমতার জ্বন্থে 
অনুতাপ আছেই। তবে এটা ঠিক পুরুষকে স্প্টিতে উদ্বুদ্ধ করতেই 
নারীর যা কিছু রূপ গুণ সব। তবে আমার একটি আবিদ্ধার 
আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলচি;—হেথা বাদ্ধবী 
হিসাবে পুরুষের পক্ষে নারীর মত কেউ নেই;—সর্কোৎকৃষ্ট বাদ্ধবী 
এক নারীই হতে পারে। এর ফল কখনও খারাপ হয় না। 
তবে এখানে ইন্দ্রিয়জ কোন সম্বন্ধ থাকলে হবে না ও সম্বন্ধ 
থাকলেই বিকৃত হবে। এখানে পবিত্র ও মুক্ত ভাবের কথাই 
বলচি।

আমার মুখ থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে গেল ;—যেমন আপনাদের এখানকার সম্বন্ধ!

তা বললে মিথ্যা বলা হবে না; বললেন সাধু—এখন এর মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের একটু পরিচয় দিতে হবে। আগেই বলেছিলাম, এতদিন ব্যবহার করেও নারী প্রকৃতি আমি বুঝতেই পারিনি। এখন তার আগে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাই বলে নেবো কারণ—স্তীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার ছাড়া নারী প্রকৃতির মধ্যে

এমনই একটি আশ্চর্য্য গুণ দেখেচি তাকে নারীধর্মন্ত বলা যায়।
সেটি হল তার সেবাধর্ম, এটি তাদের প্রকৃতিতে প্রবাহের মতই
স্রোতস্বতী; তারই চরিতার্থায় তাদের জীবন পূর্ণ হয়। ও সুযোগ
না পেলে যেন নারী জীবনটাই বিফল হল, এটি তাদের মনের
কথা। ত্বজনে ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছাকাছি এসে পড়লে ত্বজনেই
হজনের অন্তরের পরিচয় পেয়ে যায়; আরও এটি লক্ষ করেচি,—
আপন বোলে একজনের সেবায় আত্মোৎসর্গ না করতে পারলে
তাদের জীবন যেন র্থা হয়ে পড়ে। কাজেই, একটি প্রীতির অবলম্বন
তার চাইই। এখানেই পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রভেদ লক্ষ করা
যায়। পুরুষ একজন সহজেই একটা গভীর বিষয় নিয়ে ভুবতে
পারে—তার কাছে সেইটাই সবার উপর;—কিন্তু নারীর কথাই
আলাদা। একটুক্ষণ স্থির হইয়া আবার বলিতেছেন,—

আশ্চর্যা! এই ভারতের নারী প্রকৃতি; যম্নার সঙ্গে আজ আমার ছয় সাত বংসর হল সম্বন্ধ চলেচে। সত্য বলতে কি প্রথমে আমার খ্বই ভয় হয়েছিল, হয়তো আমার পতনই হবে য়ম্নার সঙ্গে — আমার সংযম যথার্থ সংযম কিনা এইটিই হল পরীক্ষার বিষয়; ঐ য়মনাই আমায় বাঁচিয়েছে পতন থেকে। কারণ বয়স আমাদের একই প্রায়, তার উপর নারী থেকে তফাতে থাকার ফলে আমার অধিকার বুঝতেই পারিনি। য়ম্নাই নিজের দিক থেকে তার নিজ সহজ সংযমের প্রভাবেই আমায় ঐ ব্যাপারে সচেতন করে দিলে। সেও যে বেঁচে গেল তাও একটা কমপ্লেসের জন্য। সেই কথাই বলবার বিষয়, এখন তোমায় বললে পারি।

তিনি বলচেন, আমি নীরব শ্রোতা,—শুনেই যাচিচ তাঁদের সম্পর্কের কথা।

ভাকে দঙ্গে নিয়ে কভো তীর্থস্থানে ঘুরেচি,—এই জন্ম আমারু

প্রতি শ্রদ্ধার অস্ত নেই। এসব বেশ বুঝতে পারি! কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি উরোপীয় এবং খৃষ্টানজাতি, বোধ হয় এই ধারণায় আমার উপর, যেমন হিন্দু মেয়েদের মুসলমানের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা থাকে ঠিক সেই জাতীয় একটা ঘৃণাও আছে; তার পরিচয়ও পাই মধ্যে মধ্যে। এই অদ্ভূত ভাব দেখে আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্তকোন দেশের মেয়েদের সঙ্গে ভারতের মেয়েদের তুলনাই হয়না, সত্যই এঁরা বিধাতার বিচিত্র স্প্রিটি

বিস্থায়ে আমি স্তান্তিত; আমার মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল, ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! এমন একটা কমপ্লেক্স, যম্না মার মত নারীর থাকতে পারে এটা ভাবতেই পারা যায় না।

. আর আমার বিশ্বাস এই কমপ্লেক্সের জন্মই ও নিজেও বেঁচে গেল, সহজ পুরুষের আকর্ষণ থেকে। অথচ জীব স্থান্তির উদ্দেশ্যে আমাদের উভয়েরই মিলনে কোন বাধাই ছিল না। যদি ওর মধ্যে ঐ ঘৃণাটি না থাকতো, তাহলে আমার যে কি হতো ঈশ্বরই জানেন। আমার ধারণা এই জন্মই আমাদের এই যোগাযোগ বিধাতার অভিপ্রেত। আমি ভেবে দেখেচি,—তখন অন্তরে অন্তরে আমি মনোমত একটি সং সঙ্গীই চেয়েছিলাম। কিন্তু নারী সঙ্গীর কল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু ঘটলো অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার। তবে আমি অনেক গভীর এবং বিষদভাবে ভেবে দেখেছি ওঁর ঐ বিজাতীয় ঘৃণার উপযুক্ত কারণও হয়তো আছে—যা আমি অস্বীকার করতেই পারবো না।

আমি বলিলাম,—সেকথা পরে হবে এখন একটা কথা বলবেন—আমায় ?

কি ? আচ্ছা,—এ যে ঘৃণার কথা বলচেন, আপনি কি তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পেয়েচেন ?—শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই; তা না হলে বলবো কেন ? প্রথম থেকেই দেখেচি, এতটা ঘনিষ্ঠ সহযোগ, প্রীতির সম্বন্ধ আমার সঙ্গে, কিন্তু ওর খাবার বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোন একটি জিনিস আমি স্পর্শ করলে সেটা আর স্পর্শ ই করবেন না। আমার অভ্যাস গুণে, হাতে গড়া রুটি পরোটা বেশ আদে, তরকারী বা ভাজি, বেশ ভালই তৈরী করতে পারি। একদিন একটু আনন্দ করে নিজ হাতে প্রস্তুত করে তুজনে একসঙ্গে খাবো এ প্রস্তাব করেছিলাম:—কিন্তু কিছুতেই রাজী হোলেন না। স্পৃষ্টিই বললেন ওসব দরকার কি ? একবার জ্বর হয়েছিল এই কিছুদিন আগের কথা—আমি ত্বধ নিয়ে গেলাম কিছুতেই খেলেন না, কিন্তু ঐ ভীল বাঞ্জু তার বৌ এসে হুধ গরম করে দিলে, বেশ খেলেন। এইবার তিনি চুপ করিলেন। তারপর কভক্ষণ পর বলিলেন—একদিকে আমি ওঁর গুরু স্থানীয়, ঐ সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠার পরই সহজভাবেই আমার ভ্রমণ সঙ্গিনী হয়ে নিঃসঙ্কোচেই বেরোতে পেরেছিলেন। জানি সেজগু শ্রদ্ধার সীমা নেই; এমন কি গোপনে ওঁর পিতা সহস্রাধিক টাকা দিয়েছিলেন ওর হাতে; তাও আমার কাছে গোপন করেননি বরং আমায় ওটা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতেই চাইলেন আমি কিছুতেই নিতে চাইলাম না—তথন নিজের কাছেই রেখে দিলেন। অসাধারণ মিতবায়ী—

আশ্চর্য এই নারী প্রকৃতি,—বিশেষতঃ এই যম্না, আমি এর সম্পূর্ণ পরিচয় পেলাম না। এদিকে সকল দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যাতে আমাকে হেথা কোন অস্থবিধা ভোগ করতে না হয়, কোন কাজেই ক্ষ্ণ নাই, আমায় শ্রদ্ধাও যদ্ধেরও সীমা নেই; কিন্তু প্রণাম করেন দূর থেকে, মাটিতে মাথাটি ঠেকিয়ে ভক্তি ভরে অনেকক্ষণ ধরে, তারপর উঠে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে,—কখনও পা ছুঁয়ে প্রণাম নয়। প্রণাম করে উঠবার পর তার চক্ষের ভাব দেখলে মুগ্ধ না-হয়ে থাকা যায় না। অথচ ঐ বিজাতীয় ঘূণা একটা ঠিক ভিতরে প্রে রেখেছেন, মনে হয় আমার।

এখন আমি এই কথায় যে সত্যটি উপলব্ধি করিলাম সেইটি সোজা বলিলাম,—

দেখুন, ভারতের হিন্দু মেয়েদের, বিশেষতঃ বয়প্রাপ্ত বিধবাদের দেহমনের পবিত্রটা এবং সংযম অটুট রাখবার ঐ এক বিচিত্র রীতি আমি বাল্যকাল থেকেই দেখে আসচি;—তাঁরা আপন পর নির্বিচারে কারো ছোঁয়া দ্রব্য ব্যবহার তো দূরের কথা স্পর্শ পর্যান্ত করেন না। খাওয়ার বিচার আরও ভয়ানক, নিজের হাতে পাক করে হবিয়ান্ন গ্রহণ; তাও, সকল রকম ডাল কড়াই শাক সবজি খাওয়ারও বিচার আছে। এক অভূত পবিত্রতাবোধ। আমার বিধাস তাঁদের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সহায় ঐ নিয়ম আমরা বলি শুচিবায়ু।

সাধু বলিলেন; ঠিক ঐভাবেই তো যমনার ভোজন ব্যাপার দেখেচি যখন থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়েচেন।

আমি বলিলাম—উনি বরাবরই নিজের বৈধব্যের কথা ভূলতেই পারেননি, আর নিজ আচারের ভিতর দিয়েই তা পালন করেই আসচেন। সমাজের চক্ষে উনি হিন্দু বিধবা,—যতদিন ঘরে ছিলেন সে নিয়মও আচার পালন করেচেন বাইরেও তো ঠিক তাই পালন করেবার কথা। এটা বাহ্য জীবনের কথা, হোন না উনি সিদ্ধ, অধ্যাত্ম মার্গে ওঁর যতই উন্নতিই হোক পার্থিব ব্যবহারে তিনি এভাবে চলতেই দৃঢ় সংকল্প,—এক্ষেত্রে এইটুকুই বুঝলাম। এ সংযমের জন্মই এখানকার সবারই শ্রদ্ধাও পেয়েচেন। কোন একটু গলদ থাকলে কিছুতেই তা ঘটতো না।

তিনি বলিলেন, এর মধ্যে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েচে। বললাম,—বিধাতার ইচ্ছা বুঝা শক্ত, আমি তা বলতে পারবোনা।

কেন ? বলিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াই আমায় দেখিলেন।

अधिक এদেশে চোর ডাকাতেরাও তাদের কর্ম সিদ্ধির জ্বন্স ভগবানের

পূজা দিয়ে, প্রার্থনা করে যাতা করে;—কর্মসিদ্ধি হলেও পূজা দেয়।

এখন একটা কথা আমার মনে এলো আবার জিজ্ঞাসাও করিলাম, এখানে এসে আপনার অধ্যাত্ম পথের, অপর কোনো সঙ্গী কেউ জুটেছিল কি ?

এ পথটা এমনই ভিতরের দিকে, গভীর জঙ্গলে ঘেরা এদিকে সাধারণ হিমালয় তীর্থযাত্রীই আসে না; বোধ হয় গত ছয়মাসের মধ্যে আমাদের সঙ্গে কোন তীর্থযাত্রীর দেখা হয়নি, কেবল একদল উরোপীয়, নরওয়ে——জোয়ান শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখানে যমনা আর উপরের ভীল ছ-চারজনই আমাকে ঠিক মানুষ হিসাবে ধাতস্থ রেখেচে, মানুষ সঙ্গীর অভাব মিটিয়েচে।

আমার যেন যমনা মায়ীর সম্বন্ধে কৌতৃহলের সীমা নাই, এখন তাঁহার সম্বন্ধে মূল ধারণাটা জিজ্ঞাসার ভাবেই বলিলাম,—যমুনা মায়ী বোধ হয় পূর্ব্বেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করছেন,—আমার ধারণায় তিনি অসাধারণ।

উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, এমন প্রকৃতির নারীর কথা পূর্ব্বে শুনি নাই।

সাধু বলিলেন ;— ওঁর যা কিছু দেখেচেন বা ব্ঝেচেন তা তপস্থা করে লাভ বা সিদ্ধির ফল নয় যেমন আমাদের হয়েচে। যখন এইটি প্রথমে আমার লক্ষের বিষয় হোলো তখনই আমায় অবাক করেছিল আর ভারতীয় নারী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এমনই সচেতন করেছিল সেকথা এজীবনে ভোলবার নয়। ওঁর সহজ জ্ঞান এমনই অভুত আর সত্য কেন্দ্রিক তা দেখে লজ্জা হয় আমাদের পুরুষাভিমান এবং শক্তিমন্তা বা গোরবের কথা ভাবতে। তপস্থার উপর নির্ভর করেই আমরা শক্তিলাভ করি কিন্তু সিদ্ধি বা ইষ্টলাভ মুধুই তপস্থার ফলে লাভ করা যায় না, এটা যমুনার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেচি। একথা স্বীকার করতে এখন কোন সঙ্কোচই নেই যে আমরা কঠোর তপস্থা করে কেবল আত্মাভিমানকেই ফুলিয়ে কাঁপিয়ে বড় করে দেখি, এটা সহজেই ওঁদের মত একজনের চক্ষেধরা পড়ে যায়। যমনার সঙ্গে যোগাযোগের পরেও আমি দীর্ঘকাল আসনে বসতাম; মন্ত্রজপের মাত্রা বাড়িয়ে ধ্যানাবস্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার সাধনা করছিলাম। এটা লক্ষ করে একদিন বললেন,—ধ্যানে স্থিতিলাভের ওর চেয়ে আরও সহজ উপায় আছে ওটা গৌণ। ফলে আমার যথার্থই লাভ হয়েছিল।

কিছুকাল পরেই আমরা তুজনে দক্ষিণ ভারততীর্থ ভ্রমণে যাই;
শেষদিকে ফেরবার সময় মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।
যাবার আগে একটা সঙ্কোচ, নারী দক্ষে মহর্ষি আশ্রমে যাওয়া ঠিক
হবে কিনা এ কমপ্লেক্স হিল; আশ্রমে নারী তো দেখিনি তবে
শুনেছিলাম ওঁর মা আছেন। যমনা বললেন, চলো না, আমাকে
সঙ্গে নিলে মহর্ষির মহর্ষিত্তের ভাল পরিচয়ই পাবে। ওঁর
নিঃসঙ্কোচ ভাব। আমাদের তুজনকে দেখে কি আনন্দ মহর্ষির;—
বললেন, রেয়ার এমক্রষ্ট্ আস্, তোমাদের তুজনের যোগাযোগ
বিধাতার অভিপ্রেত, না হলে এমনটা হোতেই পারতো না।
তোমাদের পবিত্রতা আমায় আকুষ্ট করেচে।

কতক্ষণ আমরা নির্বাক, নিস্তরঙ্গ একটি ভাব প্রবাহেই ভেসে চলেছিলাম,—তারপর মনে এক প্রতিক্রিয়া স্থ্রু হোলো,— একটা প্রশ্ন উঠলো কিন্তু বলতে সঙ্কোচ—সেটা তিনি মুখ দেখেই বুঝে ফেললেন তখন বলচেন,—সঙ্কোচ ঠিক নয়—খুলেই বলা ভালো—

আমার মনে এই কথাটাই তোলপাড় চলছিল যে, আপনার। যে ভাবে আছেন—সাধারণ গাহস্ত জীবনে এই ভাবের স্বামী স্ত্রী। সম্পর্কে বাস করা যায় কিনা। আঃ তুমি দেকস্থেকে মনকে কিছুতেই তফাৎ করতে পারতো না দেখচি। যাই হোক,—এই বোলে তিনি দাড়িটা মুষ্টিবদ্ধ করে একটু ভেবে নিলেন তারপর বলচেন,—

প্রতী অসম্ভব নয় নারী যদি পুরুষের সহায় হয়,—শিশুকাল থেকে ক্ষেত প্রস্তুত করতেই হয়। কিন্তু সংসার এখানে চাই যে। আচ্ছা, এটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ,—স্বামী গ্রী সম্বন্ধটা যৌবনে এক রকম, প্রৌঢ়ে একরকম, বৃদ্ধবস্থায় আর এক রকম। এটা পুরুষ পক্ষে গেল,—পুরুষ পক্ষে আরও একটি মৌলিক ভাব এই যে আসলে স্প্তি প্রেরণাতেই পুরুষের মনো মত নারী সঙ্গের প্রবৃত্তি,—সাধুই হোক আর অসাধু হোক, গৃহস্ত হোক বা সন্ধ্যাসী হোক বয়সের ধর্ম ঠিকই থাকে। তবে সংযমের দৃঢ়তা আর মনের বলই বাঁচিয়ে দেয়। সবার বড় কার্য্যকারী হল প্রবৃত্তির অভাব, এটি দেখেচি যমনার মধ্যে;—যেন সেই শিশুকাল থেকেই একেবারেই নিশ্চিক্ছ ওর অস্তরক্ষেত্রে, এমনই প্রকৃতি। আমার বিশ্বাস, নারী,—স্রষ্ঠার কাছ থেকে পৃথক ভাবেই এক বিশেষ অন্ত্র্গ্রহ পেয়েছে সেটা ইন্দ্রিয় সুথে উপেক্ষা,—যা পুরুষের কল্পনারও অতীত।

কেন ? জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন; বৃদ্ধ হলেও পুরুষের সৃষ্টি প্রবৃত্তির তাড়না সময় ও স্কুযোগে সারা জীবনকাল অস্ততঃ প্রচ্ছন্ন থাকবেই। প্রাণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বোলে, প্রাণত্যাগের সঙ্গেই ঐ সংস্কার ত্যক্ত হয় একেবারে।

ধরুন যৌবনের প্রভাবোত্তীর্ণ হ'য়ে বা তপস্থার ফলেও সংযম আসে, তা স্থায়ী বোলেই মনে হয়,—তা থেকেও কি পতন হয় ?
ধরুন আপনার মত কেউ—

কিছুই অসম্ভব নয়, বললাম না পুরুষ শরীরে সৃষ্টি প্রবৃত্তি প্রাণের সঙ্গেই যুক্ত, ঐ প্রাণ থেকেই সৃষ্ট জীবেরও প্রাণ সঞ্চার। প্রাণের ধারা থেকেই বাসনার বেগ, শরীর ইন্দ্রিয় মিলে সৃষ্টির খেলাটা, আর—বেগ ধারণের জন্ম নারীও প্রস্তুত, তবেই না জীব সৃষ্টে সম্ভব হয়! কিন্তু নারীর পক্ষে তা নয়।—নারী পুরুষকে এই করতে পারে কিন্তু পুরুষ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে এই করতে পারে না। পুরুষ আমরা আমাদের সব কিছু প্রবৃত্তি ঘটিত দোষ গুণ সহজেই বিচার করে বুঝে নিতে পারি। কিন্তু অপর পক্ষে আমরা যেন তাদের কোলের শিশু মাত্র। কখনই তাদের প্রকৃতির ইতি করতে পারবো না। এই যম্নামাই আমার জীবন ব্যাপী অবিস্থানীয় অভিজ্ঞতা। এ নারী চরিত্র এই দেশেই সম্ভব।

আমি বললাম, রামকৃষ্ণ দেব ও ঠিক ঐরকমই বলচেন নিজ বিবাহিত খ্রী সম্বন্ধে।

কি বলুন না, ক্ষেত্ৰফল মিলিয়ে নেওয়া যাক্।

তিনি বলেচেন, মেয়েরা সাধারণতঃ ত্রকম প্রকৃতি। এক হল বিভাশক্তি অপর হল অবিভাশক্তি। বিভাশক্তি হল সংসারে সকলের কল্যাণকামী এবং তাঁর সঙ্গে আপন স্বামী এবং আপনার ঈশ্বরাত্বরক্তি তাইতেই আনন্দ,—সব সময়েই প্রফুল্ল;— আর সবার সঙ্গেই প্রীতি থাকে তাদের,— আর অবিভা শক্তি হলো নিজ ভোগ তৃষ্ণা মেটাবার জন্ম তার একান্ত ঝোঁক বর্হিমূখী প্রবৃত্তি পাাথব সুখ সম্পদ এশ্বর্য্য কামনাময় জীবন তার।

পরমহংসদেবই নিজ প্রীর সম্বন্ধেও বলেচেন, সে যদি বিভাশক্তি না হোতো, বহিম্খী সংসার মনা নারী হতেন আহলে তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্য রাখা—অসম্ভব হোতো। এমনও বলেচেন,—সংসার প্রবৃত্তি নিয়ে সে যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে প্রভৃতো কোথায় থাকতো এই সংযম, অটুট ব্রহ্মাচর্য। সাধু বললেন; একথা যে বর্ণ মর্ণে সত্য তা আমার জীবন দিয়েই অমুভব করেচি।

একটু থেমে আবার বলচেন, এখন হয়তো সংযম আমার প্রাকৃতস্থ হয়ে গিয়েচে, বয়সও তো হয়েচে, তাই,—কিন্তু সেটা ঐ যমুনার প্রভাবেই। তন্ত্রের সাধনার সিদ্ধির সহায় রুপিণী যে উত্তর সাধিকার কথা আছে ইনি সেই উত্তর সাধিকার কাজ করেচেন এক মুহুর্ত্তে আমার জীবনে আবিভূতি হয়ে। আমি আশ্চর্য্য হয়েই ভাবি বিধাতার বিধান কি বিচিত্র,—কোথাকার আমি উরোপের এক প্রাস্তের অধিবাসী ভিন্ন ধর্মী এক জার্মান, আর যমুনা ভারতের স্মৃত্র হিমালয়ের এক শাস্ত পল্লীবাসিনী। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যোগাযোগ ঘটলো;—যেন বিধাতা নিজ হাতেই ঘটিয়ে দিলেন। হিন্দু ঘরের বাল্য বিধবারা যে কারণে সাধারণতঃ যে বয়সে ঘরের বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁর মধ্যে সে সকল কারণের কোনোটাই ছিল না। আমার কাছে নিজেই একথা যমুনাই বলেচেন যে যদি বিধাতার এমনই উদ্দেশ্য হতো যে, স্বামি, সন্তান সন্ততি নিয়ে সংসার করব, তাহলে আমায় বাল্যবিধবা করলেন কেন? আমার যে প্রকৃতি, তাইতেই বুঝেছি আমার বৈধব্যই বিধাতার অভিপ্রেত;—এজগ্যই সংসার চাইনি, কায়মন বাক্যেই চাইনি।

তারপরও হিন্দু ঘরের নারী জীবনে কোনও বিশেষ সং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্মও একজন মনোমত সহায় দরকার ?—ঠিক ঐ জন্মই উনি আমায় আশ্রয় করেছিলেন। কোন স্থল ভোগের দিকে ওঁর মন কখনও ছিল না। গৃহত্যাগ করে সন্মাসী পুরুষ যা করে, তীর্থ ভ্রমণ ও ভগবান সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে যা কিছু ভাবে তাইতেই তাঁরও প্রবৃত্তি। ঘরে বসে তা হবার নয়, তাই ওঁর গৃহত্যাগ, ওঁর উদ্দেশ্যের কথা ওঁর জীবনেই ঢাকা থাক, কিন্তু যমুনার সঙ্গে থেকে মনে হয় আমিই বেশী উপকৃত।

ি কিদে একটু ভেঙ্গেই বলুন না!

বিশ্ব সৃষ্টি,—নরনারীর সঙ্গে স্রষ্টার সম্বন্ধ,—কেমন ভাবে তাঁরই ইচ্ছাশক্তি সংসারে নরও নারীজীবনে কাজ করচে, এই সকল অন্প্রভৃতি ওঁর সঙ্গ গুণেই আমি পেয়েচি। কামগন্ধহীন নারীচরিত্রই এতটা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিনী হতে পারেন; এই স্থাষ্টি তত্ত্বই সে সকল রহস্ত ওঁর সঙ্গের প্রভাবে পেয়েচি সারা জীবন দিয়েই আলোচনার বস্ত।

আরও একটু বলুন না, এ যোগাযোগ কি আর হবে ?—

আচ্ছা, আমরা সাধারণতঃ এটা তো সহজেই নারী প্রক্নতিতে দেখতে পাই, বুঝতেও পারি, যে মনের মত কাকেও পেলে তারই সেবায় সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে; কিন্তু স্টি বা গর্ভধারণের বিষয়ে তার প্রকৃতি অক্য ভাবে কাজ করে। স্টির ব্যাপারে তার স্বার্থপরতার শেষ নেই, সেটি বিশ্বজননীর স্টির নিয়মের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। এখানে সে শরীরকে বিলিয়ে দিতে পারে না। নারীর মনস্তত্ব পুরুষের পক্ষেধরা শক্ত। সময় সময় স্থান কিম্বা অবস্থা বিশেষে নানা দিকে লুক্র পুরুষকে সে হেয় প্রতিপন্ন করে ছাডে,—আমিও ওঁর সেই আক্রোশ থেকে বাদ যাই নি।

তিনি আরও বলিলেন, স্প্টিমুখী হয়ে কোন পুরুষের উত্তেজিত হওয়াটা যত সহজ নারী প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত তার নিজের প্রবৃত্তি না থাকলে কোন প্রকারে তাকে ছোঁয়াও যাবে না। ঐ সময়ে, অর্থাৎ গর্ভ ধারণের প্রবৃত্তির বেলায় সে যেমন পরমা-প্রকৃতির স্প্টির উদ্দেশ্যের অনুগামী, তাঁর সঙ্কেং বুঝে চলে, পুরুষ তা ধরতেও পারে না। ঐখানে পুরুষ অহং সর্বস্থা হয়ে আত্ম গরীমায় সব মাটি করে নিজেকে পশুতে পরিণত করতেও তার সজােচ বিনই তুচ্ছ একটু স্থথের বশে। এর সার কথা এটুকু য়ে,—জীব স্প্টির বেলা বিধাতার ইচ্ছাই নারী ইচ্ছাকে প্রবাবিত করে।

সংযত ইন্দ্রিয় পুরুষ হলেও নারী সঙ্গে অসংযত হওয়া বরং সম্ভব হতে পারে; কিন্তু সংযত নারী পুরুষ সঙ্গে থাকলেও কখনও অসংযত হবেই না,—বিচিত্র কৌশলেই সে এড়িয়ে যাবে। স্প্তীর মূল প্রেরণাটাই হোলো নারীর; পুরুষ ঠিক যন্তের মতই তার প্রভাবে কাজ করে যায়। এখানে নারী প্রাধান্তের কারণ একটি স্ষ্টি, তাকে সে ধারণ করতে যাচে। পুরুষের বীজ আছে সত্য কিন্তু নারীর সে বীজকে বিফল করবার শক্তি আছে সেই জন্ত স্টির ব্যাপারে নারীর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং প্রবৃত্তি দরকার। নারীর প্রতি বিধাতার এই জন্তই পক্ষপাত। এখানে তারই স্বাধীনতাই বেশী লক্ষ করার বিষয়। তবে সেটা প্রচ্ছন্ন। মনে করি আমরাও তো ভাল মতেই জানি, কিন্তু সত্যই জানিনা কেবল কি উদ্দেশ্যে আমরা নারীকে চাই। তার একটা কেবল সন্তোগের জন্তু—তার উদ্দেশ্য শরীরে ফুর্ত্তির চরিতার্থতা, তার নাম সন্তোগের নেশা, অপরটি হোলো স্প্রির নেশা, সে একটা পৃথক ভাবের উন্মাদনা, তার ফল জীব স্প্রি,—এইটির সঙ্গেই ঈশ্বরেচ্ছার যোগ থাকে। আগেই সে কথা বলেচি।

ভারতের জীবনে আমি সত্যই আর একটি জ্ঞান, নারী সম্বন্ধে পেয়েচি,—সৃষ্টিধারণ ছাড়া, কল্যাণ, অকল্যাণ, সকল কর্ম্মেই পুরুষের সহায় করেই বিধাতা নারী সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যতই হুদ্ধর্য হোক, নারী প্রকৃতিই এমন যে সেই হুরস্ত পুরুষের সঙ্গে ভাল রেখে চলতে পারে, পুরুষের শত অত্যাচার সহ্য করেও; কিন্তু স্বাধীনচেতা শক্তিশালী নারীর সঙ্গে তাল রেখে পুরুষের চলা সহজ হয় না। শক্তিশালী পুরুষ, উচ্ছ্ ভাল যথেচছাচারী হলে তার জীবনে নারীর বন্ধুত্ব নিতান্তই প্রয়োজন, নারী সঙ্গই তার জীবনকে সহজ গতি, শান্তিময় কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে পারে। আমার স্থির অভিজ্ঞতা যে পুরুষের উপযুক্ত বন্ধু, নারী ছাড়া আর কেহই নয়, বিশেষতঃ অধ্যাত্মমার্গের মানুষ যারা, সংযমে যারা ষথার্থই দৃঢ় হয়েচেন তাদের নারী সঙ্গিনীই প্রয়োজন। এই নারী সঙ্গ লাভ যথাকালে হলে পুরুষের বৈরাগ্য

সাধনের জন্ম সংসারের বাইরে যাবার অথবা শেষে সন্মাস নেবার প্রয়োজন হয় না।

সাধুর এই কথার সমর্থনে—আমায় একটু বলিতেই হইল যে, আমাদের দেশেই এভাবের চমংকার দৃষ্টান্ত আছে নরনারী জীবন সম্পর্কে। দেখতে ঠিক সাধারণ গৃহস্ত,—সন্তান সন্ততি নিয়ে ঘর করেচেন অথচ অধ্যাত্ম শক্তিতে স্বামী খ্রী কেউ কারো গতিপথে বাধা স্ষ্টি করেন নি, নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে গিয়েচেন—আবার গুরুরূপে বহু সংসারীকে পথ দেখিয়ে অধ্যাত্ম-মার্গে পরিচালিত করেচেন। আমাদের দেখা সেই দব মহাত্মার প্রভাব আমাদের জীবনেও বর্ত্তমান। তাঁরা না থাকলে আজ আমার মত একজনের অস্তিত্ব সম্ভবই হোতো না। কাশীতে শ্রামা-চরণ লাহুড়ি মশাই, শশীভূষণ সানাল মশাই; প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পাগল হরনাথ, ওঁকারনাথ, তারানাথ, প্রভৃতি প্রত্যেকেই এঁরা তো সিদ্ধ মহাপুরুষ।—আবার মহীয়সী নারী निष्कत्यां शिनी आप्तारित नामति इत्यारिन :-- नावना मा, शोबी मा, আনন্দময়ী মা, যথার্থই আনন্দময়ী এঁদের সঙ্গ মহাপুরুষ সঙ্গের তুল্যই ফলপ্রদ! এই সব মহান আদর্শের পিছনেই আমরা জীবন সার্থক করতে এগিয়ে চলেছি।

এইসব কথার পরও বলিয়া ফেলিলাম,—দেখুন, এত বড় বড় অধ্যাত্ম মার্গের বড় বড় মানুষ দেখলেও এখানে আপনাদের এইভাবে নারী সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহও করেচি।

আহা সাধারণ মানুষের চক্ষে তো এভাবে একটি সাধুর সঙ্গে কোন নারী রাখা স্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ উরোপীয় একজন, হান্তপুষ্ট বলবান, ইন্দ্রিয় সম্ভোগের ব্যাপারে তো উপেক্ষণীয় নয়। আরও ওদেশে নারী সম্পর্কে জারম্যানদের একটা স্থনাম তো জানেন। তাই হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন উঠে থাকবে যে যমনা

মায়ীর দক্ষে আমার দম্পর্কটা শুদ্ধ কি না। তবে একথা ঠিক আপনার দেশের মেয়ে বোলেই এটা আমার পক্ষে পরম লাভের বিষয় ঘটে গিয়েছে। আপনি চেনেন তো ভারতের মেয়েদের,— স্থপার্ব ফিদিয়ালি চেনার কথা নয়, আপনার তো গভীরভাবেই জানবার কথা।

আমি;—দেখুন দেদিকে আমি ভাগ্যবান, অদৃষ্ট আমার নিতান্তই ভালো। কারণ আমারও গার্হস্ত জীবনে এক বিজাশক্তি দরলা জ্রীর দঙ্গেই বিবাহ হয়েছিল তাছাড়া যমুনা মার মত কামগন্ধহীন উচ্চস্তরের নারী আগেও দেখেচি। অনেক বংসর আগের কথা, তখন আমি বীরভূমে;—এক পাশমুক্ত দিদ্ধ যোগী তাঁরই দঙ্গে ছিলেন—এখানে দেই স্তরের আর একটি দেখবো দেটি এমনই অপ্রত্যাশিত—বিশেষতঃ আপনার ইান আপনাকে ধরেই গৃহ আত্মীয়স্বজন ভ্যাগ করে এদেচেন পরে এখন জানলাম যে কি অপূর্ব্ব সংযমের ফলে আপনাকেও তুচ্ছ ঐ ইন্দ্রিয় বিকার মুক্তও করেচেন। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর আমি হইনি। এ যোগাযোগ উভয়ত মহং। আবার তার উপর,—আমি আপনাদের ছজনকেই চক্ষের সামনেই দেখলাম, আপনাদের কথা শুনলাম, নিশ্চয়্যই মহা ভাগ্যই বোলতে হবে। আরও এটা প্রমাণ হল লক্ষ লক্ষ মান্থযের মধ্যে ছই একটি ইন্দ্রিয় প্রভাব মুক্ত নরনারী জন্মান যাঁরা নিজ দৃষ্টান্থে অপরকেও প্রভাবিত করতে পারেন।

আমাদের শাস্ত্রে জীবমাত্রেরই আহার নিজাদির কথাতো আগেই:বোলেচি—সাধারণ নিম্ন বা মধ্যস্তরের মানুষ প্রায় পশু, তবে সভ্য পশু বলা যায়। আজ বিকালে এইভাবেই আমাদের কথা আরম্ভ হইল,—এটা অবশ্য বর্ত্তমান নগরবাসী সাধারণের প্রকৃতি এবং পরিস্থিতির শেষ কথা। শুনিয়া সাধু একটু তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টিতে আমায় দেখিলেন; তারপর বলিলেন;

মানব জীবনের সার্থকতার সঙ্গে যেটা জড়িয়ে আছে, ঐ পশুভাবের দৃষ্টান্তই কি তার ঠিক উপমা ?

নয় কেন, দেখুন না, পশুরা সারাদিন যেমন আহার সংগ্রহের চেষ্টায় চারদিকেই ঘুরে বেড়ায় সাধারণ মানবও তেমনি ছোট বড় নগর বা পল্লীর প্রায় সর্বত্র উদরান্নের জন্ম ঘুরচে, কেউ বা বসে কেউ ঘুরে ঘুরে, কেউ বা টুলে কেউ চেয়ারে, কেউ মোট নিয়ে কেউ কোন যানবাহনযুক্ত গাড়িতে ঘুরে ঘুরে সারাদিন কাজ করে। তারপর উদরপূর্ত্তি, শরীর সতেজ হলে তখন ফুর্ত্তি, তারপর শান্তিময় নিদ্রায় রাত্রি প্রভাত। চাঙ্গা শরীর নিয়ে আবার সকাল থেকে কৈন্দিন কর্মের ধারা চলতে রইল।

অবশ্য অহমিকার পূর্ণ প্রভাব আছে। সম্ভ্রম, মর্য্যাদার উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে বাইরে ষাওয়া, কর্মক্ষেত্রে ভদ্র বেশে উপস্থিত হওয়ার কথাও আছে। এইটাই পাথক্য পশুর সঙ্গে সাধারণ নরনারীর, নইলে ফচি অফচি পশু জীবনেও আছে।

গতাত্বগতিক জীবনে বিতৃষ্ণা এলেই না উচ্চ উচ্চ ভাবের দিকে মানুষের গতি হয়। স্থা প্রবৃত্তি যখনই ধর্মমুখী হয় মানুষের তখনই মনুষ্যত্ত্বের প্রসার,—তখনই পশুভাব থেকে মুক্তি।

লজ্জাটা পশুদের নেই মানুষের আছে তাই থেকেই সভ্যতা ও আচ্ছাদনের উৎপত্তি; আর ফ্যাসান বা অলঙ্কারের শোভা সেটাতো বিলাসিতার মধ্যেই গেল আর প্রয়োজনবোধের কাল্পনিক বিস্তার, রুচির বিকার তার সঙ্গে। আর স্থবর্ণ মণিরত্নাদি ব্যবহার বিলাস মাত্র, নারীপক্ষে আকর্ষণ বাড়াবার জন্ম আত্মাভিমান, অধিকার, গর্বব্ব, শক্তি জাহির করার নেশা। এইভাবেই কত জন্ম জন্মান্তর ঘটে যায় তবেই না বাহ্য বিষয়গুলি তুচ্ছ হয় আর তখনই ধর্মরাজ্যে প্রবেশের কথা। একটু দেখলেই বুঝা যায় যে সাধারণ মানুষ সমাজের শিশু বালক যুবা প্রোঢ়, বৃদ্ধের দল, পশু ভাবের প্রভাব থেকে কতটা উন্নত হয়েচে বা হতে পেরেচে।

সাধু বলিলেন,—সাধারণ মানুষের মধ্যেও তো ধর্মের প্রেরণা, বিবেকবুদ্ধির প্রভাব তো আছে একেবারে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন সাধারণ মানুষ জীবন কি সম্ভব ?

ধর্মের উৎপত্তি বৃদ্ধি বা চৈতন্তের প্রভাবে, মানুষ সাধারণের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে আছেই। বৃদ্ধিপূর্বেক কত রকমের কত কর্মাই না করতে হয়। চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা ঈর্যা বিদ্বেষ প্রস্তুত কর্মা, বৃদ্ধিপূর্বেক হিংসার পরিচয়ও আছে—আবার ধনোপার্জ্জনও তো ঐ বৃদ্ধি সম্বল করেই চরিতার্থ হচ্চে মানবের ঐসব স্তর থেকে অধ্যাত্ম স্তরে অবস্থান্তরীত হতে সময় লাগবে তো ? এধারে ভোগতৃষ্ণা, ইচ্ছাময় মনের প্রবল তৃষ্ণা মেটাতেও বড় কম জন্মও যায় না,—তবেই না মানব চৈতত্যমুখী হয়। তারপর স্তর পেরিয়ে মুমুক্ষত্ব এলে তবেই না মুক্তি বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্ম ছটফটানী আসে।

এই আলোচনাটা এবার এলো মানুষের প্রাথমিক আকর্ষণ রূপকে নিয়ে। ঐ রূপ থেকেই সকল কিছু ভোগের প্রবৃত্তি। মানুষের মূর্ত্তি স্কুল হলেও প্রধানতঃ শরীর নিয়ে তারই সঙ্গে নিজ অন্তিত্বঃ অর্থাৎ দেহাত্মবোধ জাগায়, এই দেহ আশ্রয় করেই আমি আছি এই বোধই সহজ। তার সঙ্গে নাম একটি, প্রথম পারিবারিক তারপর সামাজিক পরিচয়ের কথাও আছে ঐ নাম আর রূপকে ধরেই। মানুষকে কি স্বাভাবিক অবস্থায় রেখেচে তার পরিবেশ ? সমাজনামক প্রতিষ্ঠান মানুষকে কত রকমেই না বেঁধেচে; আর্য্য নীতি রীতি ও নিয়মের নাগপাশে জন্ম থেকে জীবন শেষ পর্য্যন্ত, মৃত্যু হলেও যেন তা থেকে নিস্কৃতি নেই। আক্র বৃদ্ধি মানুষ বনে

জঙ্গলে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে থাকতো তাহলে কত সহজেই তার সহজ জ্ঞান ও বৃদ্ধি বিকশিত হতে পারতো আর যথাকালে একটি জীবন সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনে তার স্প্তির সঙ্গে স্থিতি ও লয়ের সকল রহস্তই স্বভাবের সঙ্গে যথানিয়মেই ভেদ হয়ে যেতো, জীবরূপে তার উৎপত্তি সার্থক হতো। তা না হয়ে,—এখন সহরবাসী হয়ে কত দিকে কত অভাব, কত রকম অভিযোগের কত রকমের শাস্তিভোগ থেকে যেন নিষ্কৃতি নেই।

কিন্তু সে জীবন তো হবার নয়। হলেও মানুষ বনেই নগর গোড়তো, যেমন আগে গড়েচে। এখন প্রাণের গতি,—সর্ববিধকর্ম্মে প্রত্যেকেই চলা বলা কলা স্থাষ্টি সবই ক্রতে লয়েই ঘটতে বাধ্য করেচে। প্রবল প্রাণ্ডাজি তার বাঁচার জন্ম কতো ক্রত ক্ষয় হচেচ। কাজেই বিচিত্র এই গতির জটিলতা কাটিয়ে তার সহজ আত্ম-জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কত কম। কারণ সে স্থির হবে কি করে ?

এখন, মানব সন্তানের কথাই বলচি,—যৌবনের সহজ উন্মেষের সহজ গতি কোথায়? নির্জন অবস্থায় যেগুলি উন্মেষের স্থযোগ, সময়ে সময়ে কৃত্রিম ভাবে তার উন্মেষ ঘটাচেচ এ হটুগোলের মধ্যে। তার প্রিয়তম বন্ধুরূপী সেই নিসংগতা কোথায়? অবশ্য আশেপাশে টেনে টুনে যে নির্জনতাটুকু তাই বা অবাধ কোথা? নির্জনতা উপভোগ তো সমস্যা এই নাগরিক জীবনে।

সাধারণতঃ কিশোর কিশোরীরা এ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ সঙ্গী সঙ্গই চায়; দেখেচি তারা সঙ্গই খোঁজে বেশীর ভাগ সময়ে, সেটি না হলে ঐ অবস্থায় তার নিজেকে বড় একলা কতক অসহায় বোধ হয়। অথচ ঘনিষ্ঠতার ফলে যার প্রবৃত্তি কতটা বিকৃত হয়ে পড়চে, সে সকল সংশোধন করতে তার নির্জন স্থানে, নীরব ক্ষেত্রে তার কতকটা চিস্তার স্থ্যোগ বা অবসর কোথা? স্বাই একলা থাকতে চায়না বটে কিন্তু এক শ্রেণীর সুস্থমনা কিশোর কিশোরীরাও মাঝে মাঝে নির্জ্জনতাই খোঁজে নিজ্জ কর্ত্তব্য স্থির করতে; সে নিজে গন্তব্য ভ্রন্থ হয়ে কোথায় কোন বিপথে চলেছে এটাও তাকে ভেবে চিন্তে নিশ্চিত হতে হবে না ? এত ভীড়ে মানুষ তো সহজেই বিপথে যেতেই অভ্যন্ত,—কিন্তু এখন কি করে নিজে সংভাবের ক্ষেত্রে আসতে পারবে তারও তো একটু খোলা পথ চাই। নিসঙ্গতাই তাকে লক্ষ স্থির করে দিতে পারে, তখন সে আপনার মধ্যে আপনাকে ধরতে পারে নিজেকে ভালভাবে পায়। তারা ঘুম খেকে উঠে ক্রমাগত সঙ্গ সঙ্গীর গুণে তার আর নিজেকে নিজের মধ্যে পাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই তার জীবন খানিকটা কুত্রিম হয়ে ওঠে নাকি ?

এখানে কেউ যে নিজেকে নিজের ভিতর পাচ্ছে না এটা কি আরও বেশী বলবার কথা ?

সত্য,—ক্রুমান্বয়ে ঘন সন্নিবিষ্ট অল্প পরিসর কোলাহলমুখর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে তাদের মতিগতির কোন স্থিরতা নেই তাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় নির্জ্জনতার অভাবে। অবশ্য সবাই যে এভাবে জ্ঞান বৃদ্ধিহীন হয়ে অসংযমের পথে উন্মন্ত হয়ে ছুটেচে ঠিক তা নয়। ওরই মধ্যে এমন অনেক কিশোর বা যুবা নবীনকে দেখা যায় ঐ সহপাঠি বা সহকর্মিদের সঙ্গ থেকে থানিক তফাতে গিয়ে নিজ বৃদ্ধির প্রেরণায় খানিক ভাবতে পারে বা চিন্তার স্থ্যোগ চায়। তাদেরই ভেবে চিন্তে দেখার প্রবৃত্তি আছে বোলে।

সং পরিবেশের অভাবের কথাই হল আসল, তারই অভাব থেকে যতকিছু অশান্তিও অভাবের উৎপত্তি সঙ্গে সঙ্গেই অসন্তোষের সৃষ্টি, যেন অভাবেরই প্রবল বক্তায় এ সময়ের বালক ও যুবাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেচে। প্রোঢ় ও বৃদ্ধ পিতা যারা নিজশক্তি হীনতা অক্ষমতা ও হ্রাদৃষ্টের ফলে সাধু দেখলেই হাংলামোঃ, আমাদের কিসে অভাব ঘোচে। বংশধরদের মধ্যেও অভাব ও অভিযোগের বিষ সঞ্চারিত করে তাদের মধ্যেও সহজবৃদ্ধির প্রেরণা-গুলি সংহত হতে দিচেনা।

যৌবনের ধর্মে তারা স্থির হতে না পেরে পাশ্চাত্তের অন্ত্রকরণে সহজে মেতে উঠতেই চাইচে এখন। উরোপামেরিকার কথা, রাষ্ট্রীক পারিবারিক, সামাজিক অশান্তির বহ্নিতে যেমন তাদের সমাজকে একটা ধ্বংসের ভিতর দিয়ে গড়তে চেপ্তা করচে, এখনও অক্ষম বোলে নিরন্তর অসন্তোষের আগুনেই জলছে। এদেরও তাই করা চাই, না হলে যেন পথই নেই। ভ্রান্ত আদর্শের এই বিজ্ঞাতিয় প্রভাব কতটা অস্থির করেচে তাদের চিত্ত।

শেষে ফিরিঙ্গি বাবাই এর অন্তনিহীত সংগৃটি প্রকাশ করে দিলেন এই বোলে যে, জটিল এই নগরবাসী জীবনই জীরের আত্ম-বিস্মৃতির ফল,—শক্তি সর্বস্থা হবার জন্মই ব্যাক্তগত,+পারিবারিক, সামাজিক শেষে জাতিগত ভাবে কি প্রবন্ধ চেষ্টা, কি কঠোর তপস্থা ? আর যত শক্তির দিকে গতি, তওঁই জ্বাল্ম চৈতন্ম থেকে চ্যুতি—ফলে বুদ্ধিনাশাৎ—প্রণশ্যতি। এই তো ত্মনিয়ার স্বস্তিহীন অবস্থার রহস্থ। কে কাকে বুঝায় ? অথচ এ খেলাটি তাঁরই।

রাত্রে আজ আহারাদির পাঠ নিজ নিজ আসনে আসিয়া বিসিবার পর ফিরঙ্গ বাবাই আমার দিকে ফিরিয়া বড়ই প্রীতিপূর্ণ কঠেই বলিলেন,—কি ভাবতেন ? তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—তা তো আপনি জানেন,—প্রথমেই তো বোলেছিলাম। শুনিবামাত্রই তিনি বুঝিলেন এবং বলিলেন; ও হো মহর্ষির কথা। আপনি এখনও ভূলে যাননি। আমি বলিলাম; দেখুন! আমার বড় ছঃখ যে দক্ষিণ ভারতে এতদিন থেকেও আমি বঞ্চিত হয়েছি

এই জন্মই আমার কোতৃহল যতটা আগ্রহও তার চেয়ে কম নয়,—আগাগোড়া তাঁর সঙ্গে আপনার ব্যবহার—

আমি বুঝেছি সেটা; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার কেমন একটা বড় অদ্ভুত সঙ্কোচ আদে; কারণ তাঁর সঙ্গে আমার কথা বড় বেশী হয়নি, তবে যে ব্যবহারটা হয়েছিল তা আমি সহজেই বলতে পারবো। আমাদের উরোপীয় মনে,—সকল অবস্থার একটা বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ বাইরের লোকের কাছে জানাবার ব্যাপার আছে। উরোপে, তুমিতো জানো রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায়ের যাঁরা সাধু গুরু স্থানীয় তাঁদেরও বাইরের বেশভূষা, যেখানে থাকেন, সেস্থানের আসবাবপত্র যা কিছু বাইরের লোককে আকুষ্ট করবার একটা চমৎকার বিজ্ঞাপন আছে। তাইতে সহজেই বুঝা ফ্রাক্ন ইনি সাধারণ থেকে পুথক, অসাধারণ,—বিশেষ একজন চিহ্নিত—অনেয় ব্যক্তি। তার দল বা সম্প্রদায়গত চিহ্ন, উচ্চভাব এবং আদুমের প্রতীক বা চিহ্ন থাকবেই; যাতে সাধারণ ব্যক্তি তাঁর **মাহাত্ম** অনুভব করতে পারে। এখানে ভারতে অবশ্য সাধারণ সাধুরও সাম্প্রদায়ীক চিহ্ন বেশভূষা, ভেক যাকে বলে, অবলম্বন হিদাবে অনেক কিছু প্রতীক বা চিহ্ন ধারণ করার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এখানকার সরলতা ওদেশে নেই। স্বার উপর যেটা আমি বলতে চেয়েছি সেটা এই যে, বিচিত্র এই ভারত ভূমিতে যাঁরা উচ্চতম অবস্থায় পৌছেচেন, এখানকার শাস্ত্রীয় নির্দেশমত যাঁরা জগংগুরু স্থানীয়, এখানকার সিদ্ধ, পরমহংস স্তবের যাঁরা, তাঁরা এতটা প্রচ্ছন্ন, এতটাই সহজ্ঞ, সাধারণ জীবের সঙ্গে মেশানো যে তাঁদের আবিস্থার করাও কলম্বাদের আমেরিকা আবিস্কার অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিস্কারের তুলনায় কম গভীর নয়। এই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আমার ঐ রমণঋষির সারিধ্যে ঘটেছিল।

আমি রামকৃষ্ণকে দেখিনি। এখানে এসেই স্থানে স্থানে তাঁর कथा छत्नि वाक्रलाय छत्नि ,-- पिक्ति भाजारम, वाक्रालाद এমন কি কন্তাকুমারীতেও শুনেছি। শিষ্য শ্রেণীর তুই একজনের সঙ্গ করে জেনেচি। ফটো দেখেছি, খুব ভাল করেই দেখেছি,— ফটো তাঁর যতই খারাপ হোক তাঁর যে চক্ষু দেখেছি তাইতেই আমাকে স্তম্ভিত করেচে। প্রত্যেক ব্যক্তির ফটোতে যা দেখা यात्र किञ्चा (मर्टे জौविज मानूयिंगेत मूथभारत চाইलाई প্রত্যেক মানুষের চক্ষে জীবনের আলো বলতে একটা আমির প্রকাশ এতই স্পৃষ্ট যে কাকেও বুঝাবার অপেক্ষা রাথে না। কিন্তু রামকুঞ্চের মূর্ত্তিতে যে চক্ষু, তাইতে ঐ আমির এতটা অভাব, অসম্ভব রকমের লুপ্ত, আর কোন জীবিত মানুষের মধ্যে এ পর্যান্ত দেখলাম না। আমাদের মহর্ষি রমণের চক্ষের দৃষ্টিতে একটা এমনই জীবস্ত আমি সময় সময়. বেশী সময়েই দেখা যেতো, সেও চমৎকার। যাকে তিনি দেখছেন তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন বুঝা যায়। কিন্তু রামকুষ্ণের তুলনা নাই। সারা উরোপ তো আগেই ঘুরেচি এবং ভারতেরও বোধ হয় অনেক প্রদেশ ও নানা অঞ্চল কম ভ্রমণ করিনি, — কিন্তু এমন সমাধিস্থ মূর্ত্তি আর দেখলাম না। এখন আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম;---

মহর্ষির মূর্ত্তি দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল, আগে যে আকর্ষণের কথা বলছিলেন ?

সাধু বললেন—প্রথম দর্শনে, যখন আমি দারপথ অতিক্রম করে, ভিতরে অনেকেই একত্রিত হয়েছেন এমনই সভার এক প্রান্তেই বসলাম ;—তাঁর দিকে আবার চেয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি তিনি আমার দিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠিক যেন পরিচিত অতি প্রিয় ঘনিষ্ঠ একজনের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলে যেমন সত্যই হয়—আমার ঠিক সেই রকমই মনে হয়েছিল। আমার ভিতরটা গুরু শুরু করে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চাটিত আর সঙ্গে সঞ্জে মস্তিছের মধ্যে এক শীতলধারা বয়ে গেল, আর কিছুই বুঝলাম না। তবে সেটা অল্পক্ষণেই শাস্ত হয়ে এলো; সহজও হয়ে গেল। তারপর আমায় একেবারেই স্থির করে দিলে;—ভয় ও আনন্দ এই হুই ভাব আমার মধ্যে পৃথক আর রইল না, আশ্চর্য্য এমন হুইয়ের মেশামেশি আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। এখন আমার মধ্যে আর কোন কথাই উঠলো না, জীবন্ত অনুভৃতি এখন ঘন হয়ে আমার অক্তিত্তের সব্টুকুই গ্রাস করে ফেললে।

আসনে একই অবস্থায় রইলাম কতক্ষণ—শেষে যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম ওখানে আর কেউ নেই; রমণ মহর্ষি তখন সবেমাত্র নিজের আসন ছেড়ে উঠেছেন,—তাঁর কাছেই একজন দাঁড়িয়ে।

মহর্ষি অতি মৃত্স্বরে সেই লোকটিকে কিছু বললেন। তখন তিনি আমার কাছেই এসে বেশ স্পষ্ট ইংরাজীতেই বললেন—এখন আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন কি ? আমাদের ভোজনের সময় হয়েচে।

আমি শুনলাম তাঁর কথা, কিন্তু প্রথমেই যেন অর্থবাধ হোলো না; আমি হাঁ করে তাঁর দিকেই চেয়েই রইলাম। তারপর তিনি মহর্ষির দিকে দেখিয়ে বললেন,—মহর্ষি বলছেন আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন, আপনি কাল থেকে অভুক্ত।

বলতে গেলে সত্যই আমি গতকাল রাত্র থেকে অভুক্ত একথা তখনই আমার স্মরণ হোলো।

বিনা বাক্যে আমি যন্ত্রবৎ উঠলাম এবং তাঁদের অমুগামী হলাম।

তখন একটা নেশার ঘোর আমার মধ্যে ছিল, একটা ভাবলুতা,—দে আমার নিজেরই মনে হল, এটা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক কিন্তু আনন্দদায়ক। পরে অবশ্যই এর কারণ জেনেছিলাম।

একই সঙ্গে অনেকেই খেতে বসলেন। তার সঙ্গে মহর্ষিও বসেচেন,—আমাকে ঠিক তাঁর পাশের আসনেই বসতে দিলেন। খেতে বসে, যা খাই অমৃত;—এমন অমৃতপূর্ণ খাত্য কখনও আগে খাইনি। অথচ ভাত্ত ডাল ভাজি এই সবই ছিল স্থান্দর, পবিত্র ঘৃতও ছিল প্রত্যেক গ্রাসে। কি খেলাম—আর কি খেলাম না তার কথায় কাজ নেই,—যখন সবাই উঠলো আমিও উঠলাম।

হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আপন খেয়ালে সামনের জমিতে একটা গাছের কাছেই বসেছি। মহর্ষি তখন একটু এদিক ওদিক বেড়াচ্ছিলেন। আমি কখনও কখনও তাঁর দিকেই দেখছিলাম কেমন একটা অপূর্বভাবে বিভার হয়েই সেই দিকে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি মহর্ষি আমারই সামনে এসে দাঁড়িয়েচেন। আমি কোন রকমে চঞ্চল না হয়ে বসেই রইলাম।

এবার তিনি নিঃশব্দে আমার কাছেই বসলেন;—কতক্ষণ নির্বাক, বসেই রইলেন। আমার মনে কোন প্রশ্নই নেই, কোন কিছু জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিই নাই, চাইবার কিছুই নাই; যেন আমার স্বার্থ সিদ্ধ হয়েচে। এবার শুনলাম তিনি বলচেন;—

তুমি এখানে (ভারতে) যখন এসেছিলে, একমাত্র অদৈত তত্ত্ব লাভ ছাড়া মনে তোমার অন্ত কোনও অভিসন্ধিই ছিল না; কিন্তু এখানে এসে কিছুদিন অধ্যয়নের পর,—নানা স্থানে ভ্রমণ কালে ভোমার মধ্যে যোগ সাধনার এখন যমনিয়মাদির সাধন, বিশেষ প্রাণায়ামের উপর ঝোঁক এসে গিয়েচে। আসলে ভোমার লক্ষ্য স্থির যদি হয়ে থাকে, ঠিক কোনটা তুমি চাও এটি ধরতে পেরে থাক তা হলে আমি ভোমায় সহজেই কিছু সাহায্য করতে পারি।

প্রাণ আমার আনন্দে চঞ্চল যেন বিহবল হয়ে উঠলো। আমার

মুখে কতক্ষণ কোন কথাই এলো না। কতক্ষণ পর মনে মনে বেশ শুছিয়ে নিয়ে বললাম :—

এই যে পাতঞ্জলের যম নিয়মাদি এ একটি উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক সাধনের পথ, তারই ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে, সেইগুলি নিজে করে দেখবার প্রবল ইচ্ছাই হয়েছিল তাই ওদিকে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আপনাকে দেখার পর সেদিকে আর মন নেই। যা পেলে সব পাওয়া হয়, যা স্বাপেক্ষা গুরু আমার তাই চাই, আপনি তো জানেন সেটি কি বস্তু।

অত্যন্ত স্নেহ বিগলিত কঠে বললেন,—তাইই হবে তোমার। ক্ষেত্রটি তোমার তৈরী। তপস্থা অথবা জপ প্রাণায়ামাদি কিছুই কোরো না,—কোন প্রয়োজনই নেই। সহজ জ্ঞান আপনা থেকেই আসবে;—কেবল এইটুক কোরো যেন ঈশ্বর লাভের জন্ম কিছু করবার ইচ্ছায় মন টেনে নিয়ে যেতে না পারে।

কোন কাজ করতে মানা করচেন কি ?

না না, শরীর মনের কাজ, যা দরকার মনে হয় তা সবই করবে। কেবল নিজ ইপ্ট লাভের উদ্দেশ্যে কাজ, বিশেষ কিছু করতে হবে না। একটু অগ্রসর হলে আপনিই বুঝতে পারবে কোন কাজ করতে হবে না। এই পর্যন্ত কথা। আমার সঙ্গে তাঁর কথা শেষ হতেই সোজা তিনি চলে গেলেন। ঘরে গেলেন না,—কাঁকায় রইলেন অনেকক্ষণ। যথন সন্ধ্যা হল একজন আমায় একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। কুটির ছোট্ট,—একজনের থাকবার মতই একটা খাটিয়াও ছিল, তিনি বললেন আপনি এখানেই শোবেন। একটা ডিজ লগ্ঠনও রেখে গেলেন। অন্ধকার রাত্রে বিনা আলোয় বার হতে বারণ করলেন, সাপ খোপ আছে তারা রাত্রেই বেরোয়। দেখলাম আমার সঙ্গে যে বাক্স ও আর সামায় কিছু একটা থলের মধ্যে ছিল, সঙ্গে আমার বেডিং ইত্যাদি

স্যত্নে এখানে রাথা আছে,—মেজেতে একখানা চেটাই বিছানো আছে।

তিন দিন মাত্র ছিলাম। ঐ তিনটি দিন আমার সর্বার্থ সিদ্ধির দিন বললেও চলে। যা কিছু আমার প্রাপ্য ঐ তিনটি দিন ও তিনটি রাতের মধ্যেই হয়ে গেল। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম,—রাত্রে যেমন সকলে খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে ইনি ঘুমান না। বিছানায় বসে থাকেন, কখনও শুয়ে থাকেন, কখনও বা বাইরে বেরিয়ে পড়েন আর ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ান। ঐ তিন রাত দিনের মধ্যে একদিন ঘুরতে ঘুরতে গভীর রাত্রে এসে পড়লেন আমার ঘরে তখন আমি লগনের আলোয় আপন অভিজ্ঞতার কথাই খাতায় লিখছিলাম। আমার অনুভূতি যা যা হচ্ছিল লেখবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। তিনি এলেন, দরজা খোলাইছিল। এসে বসলেন কতক্ষণ, কথাই নেই প্রথমে চারদিকে চেয়ে দেখতে রইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি ঘুমান নি ?

বললেন ;—হাঁ ঘুমিয়েছিলাম কভক্ষণ ;—সে হয়ে গিয়েছে।
এখন একটা কথা শোনো ;—তুমি এখন এসব লিখতে চেষ্টা কোরো
না। এখন এই সব অন্তভূতি তোমার সম্পূর্ণ নয়; ও চেষ্টাও
এখন নয়।

ভেবে দেখ, আমি কিছু বলবার আগেই আবার বললেন;—ঐ প্রবৃত্তিটাই আপন পথে তোমায় সোজা যেতে দেবে না;—বাধা হবে। এখন ঐ লেখবার,—লিখে এখনকার মনোভাব প্রকাশ করার লোভটা সম্বরণ করো; ওটা ভাল নয় এখন—তোমার ইষ্ট লাভের অন্তরায় বলেই জানবে।

আমার অন্তরে তখনই তাঁর কথার মর্মার্থ বুঝতে বিলম্ব হল না;—বুঝলাম তিনিও বুঝলেন যে আমি ধরতে পেরেচি তাঁর তাঁর উপদেশ;—খুসি হয়েই চলে গেলেন। এমন উদার এবং যথার্থ গুরু কাকে বলে এই ভারতের তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম।

যাবার আগে একবার দেখা হোলো। বলিলেন এখন তুমি উত্তরে যাবে সংকল্প করেচ, হিমালয়ে ঘুরবে;—বেশ ভাল হবে। আর কোন কথাই নয়। আমার ধর্ম, সেই থেকে সাধনার বস্ত মাত্র নয় অনুভূতির বস্তই হয়ে গিয়েচে। মধ্যে মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয়, তখন খানিক ঘুরেই বেড়াই; আবার এসে আপন আসনে বসি। ভারতে এসে এই সব আমার সম্পূর্ণ লাভের বিষয় ঘটেচে।

কতক্ষণ পর আপনাপনিই বলিতেছেন; প্রথমে কিছুদিন বিছালাভ, তারপর কিছুদিন পর্যটন,—ঘড়িওয়ালাবাবার সঙ্গ— তারপর বেশ কিছুদিন ধর্ম সাধনের ক্রিয়াকর্ম তারই উদ্দেশ্যে কিছু তপস্থা,—শেষ মহর্ষির সঙ্গ এবং সাধনের শেষ। চুপচাপ বসে যাও আনন্দ আনন্দ আনন্দ।

বলিলাম, চমৎকার, —সত্যই আমার এখানে আসা সার্থক হোলো।

তিনি বলিলেন,—সেটা তোমার কথা ;—আমার কথা এই যে ঈশার লাভের জন্ম কারো কিছু করবার নেই, যথাকালেই ওটা হয়। সুধু অহম্ সন্থার পানে লক্ষ্য রাখাই কাজ।

রামকৃষ্ণ প্রমহংসও এই কথাটি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবেই বুলেচেন তাই সাধারণ মানুষে ধরতে পারেনি। এই কথাটি আমি তখন বললাম।

সাধু বলিলেন; — সকল আপ্তপুরুষের শেষ কথাটি একই। তবে রামকৃষ্ণদেব, ঐ 'আমি' নিয়ে সাধারণকে একটু ধেঁাকায় ফেলেচেন।

আপনি কেমন করে জানলেন ?

শান্তি নিকেতনে যখন ছিলাম, ওখানকার পণ্ডিতের কাছে ঐ কথা শুনি। তিনি আমায় বাংলা থেকে তাঁর মুখের ভারবেটিম কথাগুলি শুনিয়ে ইংরাজিতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাইতেই বুঝেছিলাম যে তিনি আমিকে নিয়ে সাধারণের অহমিকার নির্ঘাৎ কুফল থেকে বাঁচাতেই ঐ ভাবে বুঝিয়েচেন।

কিন্তু তিনি একথাও বলেচেন,—আত্মা-ব্রহ্ম-ভগবান একই।

এই আমি যার নামরূপাদির সঙ্গে এই সংসার ভোগ চলচে সেই আমিই যে অপরদিকে নামরূপহীন শুদ্ধ চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা এটা বিশদভাবে কোথাও বুঝিয়ে দেননি।

কেন দেবেন না;—পাত্র বা আধার হিসাবেই বুঝিয়েচেন।
ঐ তো সংগুরুরই কাজ;—যাকে তাকে অথবা সকল ক্ষেত্রেই
একভাবেই বলে দেবার কথা তো নয় এটা, মূলতত্ত্ব কি সবার কাছে
খোলা যায়? তাইতে ফল খারাপ হয় যে;—একথা ঠাকুর যেমন
চমংকার বুঝতেন এমন তো আর কাকেও দেখলাম না। কে কোন
ভাবে তত্ত্প্পান নিতে পারবে তার হিসাব আছে তো?

আমার এই কথাটিতে ফিরিঙ্গিবাবা যেন চিস্তিত হলেন;—
কতক্ষণ পর বলিলেন,—সত্য তথ একই ভাবে, একই পদ্ধতিতে
বলা বা প্রচার করাই উচিৎ—তা হলে কোথাও কোন গরমিলের
আশস্কা থাকেনা; আমরা তো এই রকমই বুঝি। দেখ, মহর্ষি রমণ
কোথাও কারো কাছে ছরকম বলেন নি; যাকে বলেচেন ঐ
আমিকে ধরতেই বলেচেন;—অহ্য কোন ভাবে অহ্য অর্থে ব্যবহার
করেন নি তাইতে তাঁর কাজ সোজাই হতে পেরেচে। সকলকার
কাছেই একই রকম।

কিন্তু সকল মানুষের মন বুদ্ধি তো একই রকম নয়; কেউ সোজা বোঝে, কারো সেন্টিমেন্ট, ভাবধারা অন্তরকম;—কারোগ রূপে বিশ্বাস, কারো নিরকার চৈতন্তের উপর লক্ষ; এই সব ভিন্ন ভিন্ন আধারে তত্বজ্ঞানের সঞ্চার করা কি সহজ! কাজেই যার ভাবটি যেমন তাকে তেমনি করেই বলা ভালো। আসলে সবার মধ্যে সেই সন্ত্বা তো একই কিন্তু কেউ ভোগ চায় কেউ চায় ত্যাগ। আনন্দ উপলব্ধিটা সবারই একই বটে কিন্তু কর্ম প্রকরণ, চিন্তা, জীবন ধারাতো সবার একভাবেই চলে না।

কিন্তু ঐ আমিকে ধরেই তো সব ?

তব্ও ঐ আমির প্রকারভেদ আছে তো; সব আমি কি চৈতক্য সন্থামাত্র লক্ষ করতে পারে। কোনো আমি, প্রভূ-ভূত্য বা সন্তান আমি, এ ভাবটা ধরতে পারে কিন্তু আমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এ ভাবতেই পারেনা। কাজেই আমির ব্যাপারটি জটিল বোলেই স্বাইকেই তিনি আত্মতন্ত্রটি একই ভাবে বুঝাতে চাননি।

আসলে বুঝলাম ফিরিঙ্গিবাবা,—রমণ মহর্ষির টেকনিকটাই ধরেচেন মন-প্রাণ দিয়ে, পরমহংসদেবকে ভাল করে গভীরভাবে লক্ষ করবার সুযোগ পান নি। ফলে মহর্ষির উপরই তাঁর নিষ্ঠা প্রবল হতে পেরেচে, তাইতে তাঁর লাভও অনেক হয়েচে। জীবিত ভগবানকে পাওয়ার ঐটিই মুখ্য লাভ, প্রত্যক্ষামুভ্তি। এখন আমায় একটু ভাবতে দেখেই বললেন; আপনি হয়তো ভেবেচেন আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর অবিচার করচি।

আমি বলতে বাধ্য হলাম; ঠিক তা আমি মনে করিনি তবে আমি আসল কারণটা, অর্থাৎ প্রমহংসদেবের সম্বন্ধে আপ্নার ভাল রকম না জানবার কারণটিই আলোচনা করছিলাম মনে মনে।

কি রকম १—

আপনি রমণ মহর্ষিকে সশরীরে জীবন্ত পেয়েচেন, তাঁর পারশোন্তাল ম্যাগনেটিসম-এর মধ্যে পড়েচেন তাইতে তাঁর প্রভাবের যতটা সম্ভব অন্নভৰ করেচেন; পরমহংসদেবের সম্বন্ধে কেবল কতকগুলি উপদেশ বা তত্ত্বকথা পড়েছেন এবং শুনেচেন তার মধ্যে—

এটা সত্য বটে তা ছাড়াও একটি বিষয় ত্জনের বহুতর প্রভেদ ছিল সেটাও কম গভীর তত্ত্ব নয়। সেটা কি আপনি বুঝেচেন ?

আপনি, ছইজনের জীবন এবং সাধনের তারতম্যের কথা যদি ধরতে পেরে থাকেন,—তা হলে হয়তো আমি বুঝেচি মনে হয়।

ঠিকই এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। তুই মূর্ত্তির সাধনের পার্থক্য,—আর সে পার্থক্য বিষম এবং অসাধারণ বৈশিষ্টপূর্ণ। আর আমার বিশাস সেটা আপনি ভাল জানেন এবং বুঝেচেন আমার চেয়ে।

কেন, বলুন তো ? তিনি বলিলেন,—প্রথমতঃ আপনি পরমহংসের স্বদেশবাদী বলে; দ্বিতীয়তঃ— আপনি তাঁর প্রতি গভীর ভক্তিমান বোলে; তৃতীয়তঃ— আমার বোধহয় আপনি তাঁর সন্থার মধ্যে প্রবেশ করেচেন,—এই আমার বিশাস।

চমৎকার আপনার বিশ্লেষণ; একটা আনন্দের শিহরণ **আমার** মধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেল; তিনি সেটি লক্ষ করলেন। ব**ললেন** এখন আপনিই বলুন প্রমহংসের সাধনের মূল কথাটা।

বললাম; প্রথমতঃ ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস নিয়েই তাঁর জীবনারস্ক, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পারিপার্থিক আবহাওয়ার মধ্যে যারা যতরকমে ঈশ্বর প্রণিধান করেচেন ভাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট তিনি লক্ষ করেচেন; যথাকালে যখন তাঁর নিজ্ব প্রবল ব্যাকুলতার ফলে ভত্ত সাক্ষাৎকার হল; তার সেই প্রবল ধাকা সামলাতে তাঁর কিছুকাল গিয়েছিল। তার পর, ভারতের যতগুলি ধর্মসম্প্রদায়, তাঁদের প্রত্যেকটি সাধন পদ্ধতি তিনি যথারীতি এবং যথাশাস্ত্র সাধনের মধ্যে ভুবে গিয়েছিলেন। এই ভাবে প্রায় বারো বংসর সাধনের পর তিনি সবার আকর্ষণের বস্তু

হয়েছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের সকল ভাবের ঈশ্বর বিশ্বাসীর শুরু বা উপদেষ্টার আসনে বসবার অধিকারী হয়েছিলেন। এইখানেই মহর্ষি রমণের সঙ্গে তাঁর একটু তকাৎ—তিনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক সকলকার সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারতেন, সেইটিই তাঁর জীবনের প্রেষ্ঠ বিলাস ছিল। মহর্ষির অধিকারে যাঁর। এসে পড়েছেন তাঁরা তাঁর পদ্ধতি অধ্যাত্ম অনুভূতি নিয়েই মশগুল; অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলবার প্রবৃত্তিই নেইই তাদের। অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে তাঁরা কি চক্ষে দেখেন তা আমি জানিনা।

তিনি বলিলেন; আচ্ছা আপনি যেভাবে বললেন, তার মধ্যে যেন একটু দ্বেষ ভাব না হলেও পক্ষপাতিত্ত রয়েচে মনে হয়;— আমি বললামঃ কি রকম একটু খুলে বলুন তো!

- —আপনি যেন রামকৃষ্ণকেই বড় এবং শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন।
- —তা হলে বলি শুরুন; —আমার ধারণা মহর্ষির আত্ম তত্ত্ব, যা তিনি যথাকালে অন্থভব করতে আরম্ভ করলেন, তারপর যতই প্রবলতর প্রেরণা তাঁর মধ্যে এলো তিনিও গৃহত্যাগ করে নিজ আকাজ্জিত বিশেষ একটি স্থান নির্বাচন করে ব্যাকুল প্রাণে ঐথানেই এসে জমে গেলেন। রামকৃষ্ণেরও তাই হয়েছিল। মনোমত বিশেষ একটি স্থান চাই, —এ সব কাজ নিজ সংসারে হবার নয়। তারপর যেসব সিদ্ধ যোগি মহাত্মার সঙ্গে দেখাশুন। হল তাঁদের ভাব তিনি নিজ অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন তার পর সিদ্ধাবস্থা এলে তখন উপদেষ্টারূপে যাদের মধ্যে তত্ত্বামুভূতি লাভের সহায়তা করলেন তারা ঠিক তাঁরই প্রবর্ত্তি ধারায় চলেছিল। অনেকগুলি ব্যাকুল জ্ঞানায়্বেমী উরোপিয় অনুসন্ধিৎস্বর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ। সব বিষয়ে ত্বলনৈ একই ভাবে জীবনের কৃত্কাংশ কাটিয়েচেন। আমি এঁদের কাকেও ছোট

কাকেও বড় করতেই পারি না কারণ তুজনের প্রকাশ বা প্রচার প্রনালি বাইরে দেখতে, ক্ষেত্র বিশেষের জন্মই দেশ-কাল-পাত্র পৃথক হলেও তত্ত্বলাভ একই; এবং সার বস্তু নিয়েই। পরমহংস বলেচেন,—যে যেভাবেই ধরুক না কেন সবই ঠিক, কারণ তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু এখানে নেই আর মহর্ষি বলেচেন আমি কে ধরলেই সব পাওয়া যাবে যাতে মানব জন্ম সার্থক হয়। পরমহংসও বলেচেন, আত্মা, ভগবান ব্রহ্ম একই বস্তু। তা হলে বলুন আমি কাকে বড় বা শ্রেষ্ঠ বলবো ?—

সাধু বললেন, এতক্ষণে পরিকার হোলো তোমার কথাটা, আমি সুখী হয়েছি।

সঙ্গে সংশ্বই বললাম,—আমিও সেই সুখের ভাগি খানিকটাতো হয়েইচি। আসল কথা আপনি জীবন্ত পেয়েছেন মহর্ষিকে, জীবন্ত গুরুর কাছ থেকে সকল অনুভৃতিই জীবন্তভাবেই ধোরেছেন, কাজেই আপনার লাভ অনেক বেশী।

তিনি বলিলেন;—তত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু আমার অধিকার তার বেশী তো আমার পাবার কথা নয়; তাই আমার মনে হয় ভারতের একটি সাধারণ মান্তবের যতটা জ্ঞান, অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথাই বলেচি —আমার জ্ঞান তার চেয়ে অনেক কমই।

আসলে কম বেশীর প্রশ্নই আসে না এখানে। আমার মনে হয় এটা আপনার বিনয়। সুধূই বিনয় ঠিক না হলেও খানিক ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাও থাকতে পারে এর মধ্যে; তাইতেই এতটা বাড়িয়ে বলে থাকবেন। না হলে আপনি এটি নিশ্চিং জানেন, এক জন ভারতের সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেচে বলেই সত্য সত্যই অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা কত কম। শুনেই তিনি বললেন;—এ কথা সমর্থন অথবা প্রতিবাদ করবার কোন চেই না করেই স্মামিই তোমাকে জিল্জাসা করচি বলে। তো, ভারতের সাধারণ

লোক ধর্ম সম্বন্ধে একটা সহজ সংস্কার নিয়ে জন্মায় কিনা ? আমাদের দেশে যেমন সাধারণ জাতক, কর্মশক্তি, সুখ, তুংখ্য ও দন্দময় জীবনের সংস্কার নিয়ে জন্মায় ?

সেদিক থেকে হয়তো আপনার কথাই ঠিক মনে হয়; এক সময় ছিল যখন আপনার বক্তব্য বিষয়টি সভ্য মনে করবার কারণ হয়তো ছিল কিন্তু আজ বোধহয় পাঁচ শত বংসর ধরে প্রবল রাজনীতিক অধঃপতনের ফলে তা আমরা হারিয়ে বসে আছি। এটা সাধারণের কথাই বলছি।

সেইদিন রাত্রে ভোজনের পর আবার যম্নামায়ী সঙ্গে কথা;
—এবারে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন; বিবাহ করেছ কিনা?
উত্তরে আমার বিবাহিত জীবনের সেই প্রথম বিবাহ থেকে সকল
কথাই বলতে হোলো। তিনি স্থির সমাহিত চিত্তেই শুনিলেন।
শেষে বলিলেন,—

এখন তুমি ইচ্ছামত ঘুরেই বেড়াও আর যাই করো না কেন তোমার মধ্যে জীব সৃষ্টির সন্তাবনা দেখচি, প্রবলই রয়েচে বলতে হবে। পরমাত্মার ইচ্ছায় আবার ভাল ভাবেই ঘর সংসার করতে হবে, ছাড়বেনা, জেনে রাখো, নাম, যশ ও সিদ্ধির পথে অনেক কাজই আছে তোমার; তবে এটি প্রত্যক্ষই দেখছি বর্ত্তমানে এখন তোমার উন্নত জীবনের সব লক্ষণই বর্তমান।

ঘরে ফিরে গিয়ে সন্তান স্থি আর গৃহস্থাশ্রমে জীবন কাটানোর নিশ্চিং সন্তাবনা দেখেও তাকে উন্নত জীবনের লক্ষণ বলচেন আপনি ?

ভোমার মতে কি গার্হস্তজীবন ছেড়ে বাইরে দূর দূরাস্তরে ঘুরে সাধু-সঙ্গ ভারপর হিমালয়ে আশ্রয় নির্মাণ করাটাই উন্নত জীবন নাকি ? ভাইতে ভোমার লাভ কত্টুকু ভেবে দেখেচ ? আমি বুঝতে পারলাম না স্ত্রী নিয়ে ঘর করা, সন্তান স্থিতি, সংসার প্রতি পালন এটাই বা কি করে উন্নতজীবন হতে পারে। ঐ যদি উন্নতজীবন হয় তাহলে হেয় জীবনটা কি ?

যম্না মা একটু যেন বিরস বদনেই কতকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, যেন একটু ভাবিলেন তারপর বলিলেন :—এখানে জীব মাত্রেই কর্মাধীন, মানো ? কর্মের ফলাফল আছে আর সেটা কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হয়, মানো এসব কর্ম তত্ত্ব।

বললাম যারা কর্মত্যাগ করে অধ্যাত্ম জীবন নিয়ে চলেচে ?

যে কর্ম্মের ফলগুলি এখনও ভোগ হয়নি,—যে কর্ম্মপথ পরিষ্কার নাহলে উর্দ্ধগতি আটকায়, এসব বোধ হয় এখনও পর্যান্ত কারে! কাছে শোনোনি।

কি করে আটকাবে দেটা বুঝতে পারি না যদি আমি অনক্যমনা হয়েই অধ্যাত্ম মার্গে ডুবে যেতে পারি তাহলে—

হাঁ, অনন্য কর্ম হয়ে ডুবে গেলে হয় তো; সব কিছু সঞ্চিত কর্ম ছাই করে দিতে পারবে ? কিন্তু এমন সব কর্ম আছে যাতে তোমায় অনন্য মনা হ'তে দেবে না সে খবর রাখে৷ কি ?

সেটা কি রকম, বুঝলাম না।

তুমিতো সন্তান সৃষ্টি, সংসার কর্ম এসব হেয় বোলে ছাড়তে চাও কিন্তু কতকগুলি জীবের সঙ্গে তোমার কর্মপুত্র এমন বাঁধা আছে— তাদের এখানে আসতেই হবে তাদের কর্মও ধর্ম জীবনের চক্র সম্পূর্ণ করতে। তাদের সৃষ্টি করবার দায়ীত্ব যে তোমার রয়েছে; তারা যে তোমার ভালবাসা বা প্রীতির টানে তোমার শক্তিতেই পয়দা হয়ে জীবন আরম্ভ চায়' তাদের এড়িয়ে আত্মতত্বে সমাধিস্থ হয়ে থাকলে চলবে কেন। ওগুলি শেষ হলে তবেই না তোমার সমাধির পথ সহজ হবে। তখনই তোমার ইচ্ছা,— সেই ইচ্ছাময়ের সঙ্গে এক হতে পারবে।

আপনি এই সব কর্মকাণ্ডের কথা যা বলচেন, সত্যই কি এই নিয়ে একজনের জীবনে অধ্যাত্ম পথে এত বাধা স্ঠি করে ?

বাধা বোলচো কেন, পথ নির্বিদ্ম হওয়াটা কি বাধা ? ধরুন যদি আমি আবার সংসারে ফিরে না যাই—

আহা, সংসারে ফিরে না যাই নয়,—সংসারের বাকী বা অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পূর্ণ করতে যাই বলো। তোমায় যেতেই হবে, ঐ সকল কাজ শেষ না হলে তোমায় ছাড়চে কে তোমায় নিয়তির বিধানে করতেই হবে।

এতো বড ভয়ঙ্কর—

না, না, অত ভয়ক্ষর বোলে দেখচো কেন; তোমার সহজ জীবন ধারার সঙ্গে সবটাই দেখবেনা, মিলিয়ে এক করে নেবেনা ?

তা শুনে আমি বললাম--

এই যে আমার দীক্ষা, গুরুলাভ, সাধন, তত্ত্বামুভূতি, এর এই স্বর্গের আনন্দ ছেডে দিয়ে আবার পশু জীবন সংসারে—

না না, ও ভাবে দেখো না, পশুজীবন নয় তোমার এই স্কুরণ, আনন্দময় আত্মিক সাধন জীবনের যা কিছু লাভ—যা কিছু আকর্ষণ, এ সব তো তোমার সঙ্গেই থাকচে;—তোমার উপার্জিড যা-কিছু তোমার সঙ্গেই তো রয়েচে এ তো তোমার পতন নয়, বরং উন্নভজীবনই বলতে হবে। আর তাইতো আমি বলেছিলাম।

এ এক বিচিত্র দৃষ্টি ভঙ্গি,—অভূত !

আর আমার কথা যোগালো না—মুখটি আমার বন্ধ হয়ে গেল;
—বুকের মধ্যে ভোলপাড় করতে লাগলো,—ভিতরটা মোচড় দিয়ে
চক্ষু দিয়ে ধারা হয়ে নামতে আরম্ভ করলে। আমি সংযত হতেই
পারলাম না।

আমার অবস্থা দেখে যমনা মা বললেন, এ কি পাগল ছেলে;— যদি এসব তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে না নিতে পারো তা হলে নিছক তোমার অধ্যাত্ম অন্তিষ্টুকু নিয়ে কেমন করে সম্পূর্ণরূপে আত্মাংসর্গ করতে পারবে অথগু সচ্চিদানন্দ বিশ্ব-আত্মার মধ্যে ? সেই জন্ম থেকে এখানে কর্মজীবনের সবটা নিয়েই তো তোমার ধর্মজীবন; খানিক বাদ দিলে কি পরমাত্মার লীলা তোমার জীবন ঘুটিতে সম্পূর্ণ ফল দেবে, এ লীলা কি তোমার ব্যক্তিগত ? এ যে তাঁরই লীলা তোমার জৈবিক অন্তিষ্ঠ নিয়েই তাঁর খেলায় কি কোন রকমে কোথাও কাঁক আছে ? বোঝো তো, তারপর ভূবে যাও দিকি। এখান থেকে উঠবার আগে সব কিছু বিজ্ঞান চৈতন্যের অধিকারে মিলিয়ে নাও ? আনন্দ সম্পূর্ণ করো। এটা মেনো যতই সমাধীবান পুরুষ হওনা কেন তুমি, তোমার জন্ম থেকে সকল কিছু নিয়েই তোমার তুমি; খানিক বাদ দিয়ে, খানিক ধরে, নয়।

পরদিন ভোজনের পর যম্নামারীর সঙ্গে আবার দেখা।

এখন আর কোন সঙ্কোচই রইল না আমি অকপটেই প্রাণের
কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম;—

আপনি কিভাবে দেখচেন জানিনা, আমার তো বর্ত্তমান অবস্থাটা বড়ই কষ্টকর হয়েচে। দীক্ষার পর কয়েক বংসর মহা-আনন্দেই কাটিয়েছি; কিন্তু আজ কিছুদিন থেকে আমার মধ্যে সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাচেচ আর সেই উদ্দেশ্যেই আমি একটু বেশী সাধু খুঁজতে আরম্ভ করেচি। যখনই কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গ পাই আশা হয় এইবার আমার সাধনার, পূর্ব্বধারা, যেটা হারিয়েছি আবার ফিরে পাবো এই মহাত্মার কৃপায়;—কিন্তু দিন যায়, সে ভাবই আর আসেনা, সেই সাধুর উপর অশ্রদ্ধা আসে। আবার খুঁজতে আরম্ভ করি ভাগ্যক্রমে যদি আর কাকেও পাই। পেয়েছিলাম একজনকে সম্প্রতি;—প্রথমে বিশ্বাস হয়েছিল, তারপর

দেখলাম কতকগুলি ফাঁকা কথা বোলে এড়াবার চেষ্টা করলেন, আর বেশী কিছু ভিতরের কথা প্রকাশ করলেন না।

কেন বলতো ?

পাছে তাঁর গুহু সাধন রহস্ত আমি গ্রহণ করতে না পারি। শুনিয়া যম্না মা বলিলেন,—তা ঠিক নয়, ওটা আসলে তোমার পথ আলাদা বোলেই। আরও একটা গুহু কথা এর মধ্যে আছে সে কথা তুমি জানো না এই ঈশ্বর সাধনের পথে ?

বলুন সেটা কি ? উত্তরে বললেন, কেউ কাকেও ঠেলে তুলে দিতে পারে না সিদ্ধির পথে, এটা জানো কি ? সম্পূর্ণ ই নিজ দায়ীতেই যেতে হয়।

তবে গুরুকরণ, দীক্ষালাভ সেই মত সাধনা কেন ?

ওটা যে করে সেটা তার বিশ্বাসের জন্ম। নিজ পথ ধরবার জন্ম, ওটা আরস্ক। তাঁর উপদেশ তোমার মধ্যে সার্থক হলে,— তুমি যদি ভা'তে আত্মসমর্পণ করে স্বীকার করে নাও যে ইনিই তোমার যথার্থ ই ইষ্টগুরু, নিশ্চিৎ সহায় ইষ্ট, ভগবান লাভের একমাত্র সহায়, তাইতেই তোমার শান্তি আসবে, এ সবই অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে কথা, যথার্থ বিশ্বাসের উপরেই ওটা নির্ভর করে।

গুরুলাভ ভাগ্যের কথা, সেই গুরুর কথাই বলচি---

অর্থাৎ তোমার আত্মসমর্পণের যোগ্য পাত্র, যেহেতু তুমি হুর্বল,
নিজ শক্তিতে অ-বিশ্বাসী,—যা পেয়েছ তাই নিয়ে নিজ শক্তিতে
এগিয়ে যেতে পারছো না, তাই আত্মসমর্পণের সাহায্যেই সম্পূর্ণ
করতে চাও। তবে আমার মনে হয়েচে তোমার বিষয়ে কথাটা
সতন্ত্ব।

বলুন দেবী, আমায় সবটাই বলুন, বাকী রাখবেন না কিছু। সাধন পথে মধ্যে মধ্যে ঐ রকম অবস্থা হয়। সকল সাধকেরই ইষ্টলাভের পথে হয়ে থাকে, যে যতো শক্তিশালী তার ততই ঐ অবস্থাটি হয়। মনে হয় তথন খেই হারিয়ে গিয়েছে, আমি আর পারচিনা, আমার শক্তিতে আর কুলাচ্চেনা। কাকেও এমন যদি পাই, ইত্যাদি,—সব যা তোমার এখন চলছে—

আমার যে কি হোলো এই কথাটি শুনে তা আর বলতেই পারবোনা, সুধু অন্তরে মনে হোলো,—জয় মা।

শেষদিকে যম্না মা কয়েকটি বিশেষ কথা বলিলেন,—
নিজের সাধন পথ, গুহু থাকাই ভালো, তাইতে নিজের মধ্যে
আত্মশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আর দিতীয় কথা বলিলেন;
সাধুর মত বেশভ্ষা দেখে, সাধুমনে করে তার কাছে নিজ সাধন
কথা প্রকাশ করা ক্ষতিকর;—একজন আর একজনের মনের গতি
ব্রুতে পারে না,—সাধু হলেও পারে না। সাধারণতঃ যায়া নিজ
নিজ উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে চলাফেরা করচে, যতদিন না সিদ্ধি
আসে ততদিন তাদের ঠিক চিনতেও পারা যায় না। আর নিজের
মনের গোল সম্পূর্ণ না কাটলেও তো ইপ্টলাভের সম্ভাবনা নেই;
অতএব সাবধান।

এখন ব্ৰিলাম আমি কতটা তুৰ্বল, তাই প্ৰথমে নিজের কথাটা যম্নামায়ীর কাছে খুলিয়া বলিতে পারি নাই; তিনি দ্যাময়ী, নিজগুণে চমংকার আমার অন্তরের কথা বাহির করিয়া লইলেন। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা হইল কেহ কাহাকেও সিদ্ধি দিতে পারেনা, আত্ম-শক্তিতেই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে এবং লাভ করিতে হয়। অবশ্য এক সময়ে মধ্যাবস্থায় সঙ্কট আছে, তখন সবকিছু যেন গুলাইয়া যায়,—ফলে আত্মশক্তির উপর আস্থা থাকে না, মনে হয় যেন আমি পারিব না;—তাই অন্ত কোন শক্তিমান, যিনি আমায় উদ্ধার করিবেদ এমন কারো সন্ধানে প্রবৃত্ত করে। তখনই ইপ্তকে জ্বোর করিয়া ধরিতে হয়, ছাড়িতে নাই; যথাকালে ঠিক সে সঙ্কট কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আবার নিজপথে

আনন্দেই চলিতে শক্তি পাওয়া যায়। এ সকল অবস্থার কথা কাহাকেও বলিবার নয়। আমার ইষ্ট এবং আমি, মধ্যে আর কাহারও স্থান নাই, এ রাজ্যের, সার কথা। তারপর—

একবার তীক্ষ দৃষ্টিতে আমায় দেখিলেন, যেন অস্তর ভেদ করিয়া ভিতরের ভাববস্ত এবং আমার মধ্যে আত্ম নির্ভরতা কতটা, যেন বুঝিলেন;—যমনা মা তারপর বলিতেছেন—

দেখ বাবা,—এক শ্রেণীর জ্ঞানমার্গের জীব আছেন তাদের
মধ্যে তীক্ষ জ্ঞান ও বিচারের প্রবৃত্তি, ভাব প্রবণতা শৃত্য হইয়া
আবাল্য ঐ পথে চলিতেই অভ্যস্ত। কোন ব্যক্তি বা সাধকের
কাছে কখনও নতি স্বীকার করিবেন না, গোড়া থেকেই আত্মশক্তিতে নির্ভর করে নিজ সিদ্ধির অবস্থায় পৌছে গিয়েছেন।
গভীর আত্মতত্ব নিজ শক্তিতেই পেয়ে গিয়েছেন এমনও আছেন
এখানে;—যেমন মহর্ষি রমণ।

এখানে এই ফিরঙ্গবাবা ও যমনামায়ীর সঙ্গে দেখা আমার জীবনের বড় লাভ। প্রদিন প্রভাতেই আমরা বিদায় নিলাম।



প্রায় বারো বংসর আগের কথা,—প্রথমে নোয়াখালির ঘটনা তারপর পাকিস্তানের রিফুজিদের শিয়ালদা স্টেশনে অধিষ্ঠান যারা দেখেচেন সেকথা তাঁদের স্মৃতির মধ্যে আর এনে দিতে চাই না, শুধু আমার কথাই বলচি, নিত্য নিত্য ঐ নাটক চক্ষে দেখা ও শোনা অথচ প্রতিকারের হাত নেই,—ফলে এমনই অসহ্য হয়ে উঠেছিল,—কলকাতা থেকে পালাবার জন্ম ছট্ফট্ করছিলাম। কিন্তু কোথায় যাবো, এইটিই ছিল আসল কথা।

যিনি স্বার মনের খবর রাখেন তিনিই বুঝি এবার আমার প্রতি সদয় হলেন;—তমলুক থেকে যোগজীবনের একখানি পোস্ট কার্ডে পত্র এলো, তিনি লিখেচেন, তুই তিন দিনের মধ্যে যদি এসে পড়তে পারো তো একবার দেখা হবে। শীঘ্রই বিদ্ধাচল যাবো।

এই তো চাইছিলাম। তমলুক বহু প্রাচীন স্থান, মেদিনীপুরের একটি বিখ্যাত তীর্থ, বর্গভীমার ক্ষেত্র, আগে কখনও যাইনি। স্থতরাং প্রবল একটা উৎসাহ আর আনন্দে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন সকালেই হাওড়ায় পোঁছে গেলাম। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর একখানি পাঁশকুড়ার টিকিট কেটে, সাড়ে সাতটার ট্রেনে উঠে বসলাম। কামরায় ভিড় ছিল তব্ও জানলার ধারে জায়গাও পেলাম। বসে একবার চেয়ে দেখলাম ঘরের ভিতর লোক সমষ্টি। গাড়ি অবশ্য যথাকালে ছেড়ে দিয়েচে।

আমাদের সামনের বেঞ্চে একটি গম্ভীর মূর্তি প্রোঢ় ভদ্রলোক, হাতকাটা ব্যানিয়ান গায়ে, থানকাপড় পরা, ডানহাতে বিঁড়ি, বাঁ-হাতে কাগজখানা,—কোলের উপর রেথে কি যেন ভাবছিলেন। তার পাশেই বোধ হয় তাঁর স্ত্রী, স্থলের মূর্তি প্রোঢ়ী, মানমুখে বসেছিলেন। হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথায় সিঁত্র, জল জল করচে, তার পাশেই ঐ অল্প স্থানের মধ্যেই শুয়ে পড়েচে একটি মেয়ে; আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যেই বয়স, মায়ের মতই স্থলের মুখ। কিন্তু বিষণ্ণ ভাবটাই প্রকট ঘুমন্ত সেই মুখের পানে তাকালেই বুঝা যায়। তারও হাতে নীল রংয়ের কাঁচের চুড়ি। গাড়ির ভিতরে আমার দেখা এই পর্যান্তই। তারপর পাশ দিকে জানালার পথে আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে পড়লো,—আর গাছপালা জঙ্গল ঘেরা গ্রাম, আর বিস্তর্ণ ক্ষেত্রের দৃশ্য। ক্রত অতিক্রমের মধ্যে আপন চিন্তায় ডুবে গেলাম।

ইতিমধ্যে অনেকটা সময় কেটে গিয়ে থাকবে। গড় গড় গড় গড় শব্দে চেয়ে দেখি গাড়ি রূপনারায়ণের সেতুর উপর দিয়ে চলছে। ভিতরে দেখলাম,—এবার মেয়েটি উঠে বসেচে, আর মা তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন,—দেখতে দেখতে কোলাঘাটেই এসে দাঁড়ালো ট্রেনখানা।

ভদ্রলোক এবার উঠে বাইরে গেলেন, কিছু কলা আর পেয়ারা সওদা করে নিয়ে এলেন। এবার তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন, তাইতে বুঝলাম এঁরা পূর্ব্বঙ্গের লোক। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় নামবো। পাঁশকুড়া শুনেই দিতীয় প্রশ্ন হল, সেখান থেকে কোথা যাবো; তমলুক, শুনেই প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন, আবার বললেন,—ওখানে জে, এন, চোন্দারকে চেনেন, কথানকার সাব্ডেপুটি। বললাম, এই প্রথম তমলুক যাচ্ছি, কাকেও চিনি না।

তবে থাকবেন কোথা? বললাম;—বর্গভীমা দেবী মন্দিরে একজন সাধু থাকেন তাঁর কাছেই যাচিচ। তবুও প্রশা শেষ হলনা; তিনি কি আপনার পূর্ব-পরিচিত। হাঁ; তিনি আমার গুরুভাই, ভালবাসেন, ডেকেছেন তাই যাচ্ছি। অঃ! এবার আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আপনি কোথায় যাচ্চেন ? ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল;—কভক্ষণ পর তিনি বললেন,—

যোগেল চোন্দার আমার ভাইয়ের জামাই, এখন তার ওখানে যাবো বোলেই বেরিয়েচি,—এখন একটা সন্দেহ হচ্চে তিনি ওখানে আছেন কিনা; পত্রে খোঁজ খবর করে যাচ্চিনা, বড় অমুবিধার মধ্যেই যাচ্চি—এই হয়েচে মুক্ষিল। তবে তাঁর একটা ঠিকানা পাবোই,—তাই ভেবেচি।

বাপের কথা শুনেই মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠলো, দেখলাম বিরক্তিতে মুখখানি বিকৃত হয়েছে,—স্থানকাল উপেক্ষা করে অস্বাভাবিক চিৎকার করে বললে,—আমি তো আপনাকে বার বার নিষেধ করে—বোলেছিলাম না, ওসব লোকের কাছে না জানিয়ে, আগে ব্যবস্থা না করে গেলে ভাল হবে না; তিনি কি আপনাকে এক সময়,—

হঠাৎ যেন দম ফুরিয়ে গেল, মেয়েটি আর কথাই বললে না। বাপ অল্পকণ তার দিকে চেয়েই রইলেন, তারপর যেন মিনতিপূর্ণ কঠে বললেন;—চিঠিপত্র দিয়ে যেতে গেলে আরও তিন চারদিন বিলম্ব হয়ে যেতো না, অতদিন থাকতাম কোথায় আমরা ? মেয়েটি ভীত্রকঠে বললে,—কেন যেখানে দেশের এতলোক রয়েচে! বাপ বললেন,—সেই শিয়ালদ ষ্টেশনে,—ওথানে কখনও ভল্লোক থাকতে পারে ? একদিনও এক রাত্র থেকে তো দেখেচ, তোমরা। তবুও মেয়েটি বললে,—হোটেলেও ছ চারদিন থাকা যেতো।

আমাদের বেঞ্চের একটি লোক তখন জিজ্ঞাসা করলেন,— আপনারা পূর্ব্ববঙ্গ থেকেই আসচেন বোধ হয় ? শুনেই ভদ্রলোক যেন মৃয়মাণ হয়ে গেলেন, কতকক্ষণ নির্বাক, সবাই তাঁর কথা শুনবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ। হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। ভদ্রলোকের মুখে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি,—এখন বললেন; ইা, পূর্ববঙ্গ থেকেই আসচি;—সর্বস্থ বিসর্জন দিয়ে, সর্ব্বনাশের চরম করেই এই তিনটি প্রাণী আমরা বেঁচে আসছি;—কিন্তু যে প্রাণ সেখানে খোয়ায়ে এসেছি;— ও হো—ভগবান—

আর কথার কিছুই রইল না;—বললাম, থাক থাক আর আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, বুঝেচি। এবার ভিনি যেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, একটা ধমক দিয়েই বললেন:— কি বুঝেচেন ? কিছুই বুঝেন নাই,—কি করে বুঝিবেন, আমি মহিমা চরণ রায় ভৌমিক, গ্রামে আমার প্রতিপত্তির কথা— কল্পনাও করতে পারবেন না। ছাব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে.— এম এ, তারপর গত বংসর ল পাশ করে উকিল হয়ে বেরিয়েছিল। কলকাতার বাসায় তখন সে, দেশের খবর কিছুই জানতো না, পরে লোকমুখে খবর শুনে আমাদের কলকাতায় নিয়ে আসবে বোলে দেশে এলো। আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমাদের গ্রামে তখনও পর্য্যন্ত আমার দাপটে কেউ মাথা তুলতেই পারেনি। গান, রাইফেল, রিভলভার সব হাতে হাতে ফিরতো। কোন গোল মাল কল্পনাও করতে পারিনি। ছেলে গেল একেবারে ফেরবার নৌকা ঠিক करत,—रमरे त्रार्वे आभारतत निरंश आमरत। आभि वननाभ, এত তাড়া কেন এখানে কিছুই হয়নি, সার আমি তো রয়েচি, তু চারদিন থাকো, দেশে এসেছ যখন। ছেলে বলে, আমি যেসব কথা শুনেচি সে খবর রাত্রে নৌকায় বোলবো, চলুন আর এখানে থাকা এক রাত্রও নিরাপদ নয়। এদের ব্যাপার আপনি কিছুই জানেন না দেখচি।

সেই দিনেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে, যা কিছু নৌকায় নেবার মালপত্র সব চালান করে বাবা, মা আর বইনকে রেখে, নিজের গ্রী আর ঘুমন্ত এক বংদরের খোকাকে আনতে আর পুরাতন চাকরের হাতে বাড়ির সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে আসতে গেল; আর किरत এलোনা। ইতিমধ্যে দেখি মাঝি নৌকা খুলে দিচে ;— বিশ্বাদী মাঝি, জানিনা দে কি দেখেছিল, বললে,—বাবু আর আসবে না এখন আপনাদের প্রাণ বাঁচাতে পারলেই বাঁচি,— বোলে খুলে দিলে নৌকা :—আমাদের হাঁ হাঁ করতে করতে খানিক বেড়ে গেল নৌকা,—তখন দেখি,—রক্তাক্ত দেহ, মাথাটা ঝুলচে,— নদীর পাডে এনে ফেললে, পাঁচ ছয় জন ছিল তারা,—তারপর নৌকার দিকে চেয়ে, হোই কর্তা ছেল্যারে লইয়া যান, বোলে সেই দেহটা ত্রজনে মিলে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে নদীর জলে। নৌকা থেকে দশ বারো হাত তফাতে পড়লো। সঙ্গে আমার তুনলা বন্দুক ছটো, একটা রাইফেল, হাতের কাছে। আমি নৌকা থেকেই তু তিনটাকে শেষ করতে পারতাম। স্ত্রী আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, আমাদের আর একজনকেও রাখবে না। মাঝি বললে, আমরা কেউ রক্ষে পাবো না, ওদের হাত থেকে— আমি জড হয়েই রইলাম। মাঝি প্রাণভয়ে আর দাঁড়ালো না; সারারাত প্রাণপণে চালিয়ে ভোরের দিকে ষ্টেশনে পৌছে দিলে। বাপ হয়ে চক্ষের সামনে দেখলাম আমার একমাত্র পুত্র সন্তানের পরিণতি।

বেঞ্চে স্বাই স্তম্ভিত, কারো মুখে বাক্য নাই;—শোকের ছায়া যেন স্বার মুখে, এদিকে গাড়িও এখন ধীরে ধীরে পাঁশকুড়ায় এসে দাড়াল।

যার। নামবার তারা নামলো, আমিও নেমে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়ালাম। কর্ত্তা ও গিন্নি নামলেন, মেয়েকে ডেকে এলেন; কিন্তু মেয়ে বদেই আছে, যেন মনেই নেই এখানে নামতে হবে। শেষে বাপ গিয়ে নামিয়ে আনলেন হাত ধরে। দেখলাম মেয়েটি পীড়িত না হয় অপ্রকৃতিস্থ। বাপ বললেন,—অনুমনি—অমন কর ক্যান।

বাসে তম্লুক্ বোলো মাইল,—রাস্তা ভালো। আমরা এক গাড়িতেই উঠে তমলুকের বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে নামলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা—। এখানেও, সবাই নামবার পর অনুমনিকে ধরে নামাতে হল। নেমেই প্রথমে মহিমাচরণবাবু, খোঁজ করলেন এখানকার সাবডেপুটি সাহেবের বাসা কোথা ? তাড়াতাড়ি এক ভদ্রলোক এসেই বললেন, আস্থন আস্থন, আমি আপনাকে পোঁছে দিচ্ছি বোলে কর্ত্তাকে উৎসাহিত করলেন। ভালই হোলো; আমি আর দাড়ালাম না। আসবার সময় নমস্কার করে মহিমাচরণ বাবু বললেন;—আবার দেখা হবে হয়তো। আমি বললাম,— নিশ্চয়ই।

## 1121

আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এই বর্গভীমার মন্দির, অনেক দূর হতেই দেখা যায়;—এ ধরণের মন্দির বাঙ্গলার কোথাও নেই। ভারতের কোন প্রাদেশের মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের স্থাপত্যগত কোন সম্বন্ধই নেই। অনেকে বলে বৌদ্ধ স্থাপের উপরেই মন্দিরটি স্থাপিত, ভাই অতটা উচু। মনে হয় এত উচু ভিতের উপর পুরীর মন্দির ছাড়া আর কোন মন্দির নেই। পুরীর জগলাথ মন্দিরও শুনেছি বৌদ্ধস্থপের উপর নির্মিত হয়েছিল। এ মন্দিরও কত দিনের তা কেউ হিসাব রাথেনি।

আন্দেপাশে অনেকগুলি বাড়ি, সবগুলিই পাণ্ডাদের অধিকারে, যাত্রিনিবাস। তারই একখানিতে দোতলার উপরে বেশ বড় ঘরেই যোগজীবন থাকেন; এথানে তাঁর নাম যোগিবাবা। ইচ্ছা মত সকল ব্যবস্থাই করে নিয়েচেন কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। আপন স্থানে আপন আসনে একলাই থাকেন। ঘরের সামনেই খানিক মুক্ত ছাদ, বেশ খোলা ম্যালা; তারই একদিকে সিঁড়ি, তাই ধরেই ওঠা নামা করতে হয়। আমি যোগিবাবার সামনে গিয়ে নমস্কার করলাম;—এক ঘর লোক। তিনি বললেন, আমি জানতাম আজই তুমি আসবে।

পাশে ঘরেই সকল ব্যবস্থা ঠিক করাই ছিল আমার জন্স,—
এখন কেবল বললেন, স্থানাহার ও পর্য্যাপ্ত বিশ্রামের পর আবার
যথাকালে দেখা হবে। তারপর বললেন,—আমার সামনে যাদের
দেখচো তাদের সবার কাজ সেরে তবে আমার ছুটি। সবাই হেসে
উঠলো, আমি চলে এলাম।

আমার বিশ্রামের দরকার ছিল না, মা জগদম্বার প্রসাদ পাবার পর আরামে না শুয়ে আমি নীচে এদে চারদিক দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তখন বেলা বারোটা হবে দেখি মুটের মাথায় সব কিছু বস্তু, স্ত্রী
এবং কন্সা সমেৎ মহিমাচরণ রায়মশাই যাত্রী নিবাসে এসে
চুকচেন। সঙ্গে অবশ্য পাণ্ডা আছে সেটা না বললেও চলে।
আমার সঙ্গে চোখোচখি হতেই বললেন,—নাঃ যোগেশ চোংদার
গতমাসে বদলী হয়ে বাঁকুড়ায় চলে গিয়েছে, এখন মা বর্গভীমার
আশ্রেই নিলাম। দেখলাম অনুমনির চক্ষে আগুন জ্লচে, মুখে
বাক্য নেই। মা তার হাতখানি ধরেই আছেন।

মহিমাচরণকে বললাম,—বেশ করেচেন এমন সুন্দর তীর্থ, এইখানেই থেকে যাননা কিছুদিন। তিনি বললেন,—আমি তাঁকে বাঁকুড়ার ঠিকানায় পত্র দিয়েই এদেছি, দেখি কি উত্তর আসে, সেই বুঝেই ব্যবস্থা করবো,—এখন তো এইখানেই থাকি।

বললাম, ঠিক আছে। ভদ্রলোক আমাদের থবর করলেন অর্থাৎ

আমি কোন বাসায় থাকি—শেষে ঐ বাড়ির একখানি নীচের ঘরেই তাঁরা বাসা ঠিক করলেন। আসলে আমায় তিনি ছাড়তে চান না।



সন্ধ্যার পূর্বে দেখা হোলো; আবার তখন অনেক কথাই বললেন। আজ তো প্রসাদ খেয়েই কাটিয়ে দিলাম, কাল বাজার হাট, রান্নাবান্না করা যাবে। মেয়ে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু খায়নি আজ তিন দিনের উপর উপবাসী। আমি বললাম, সে কি কথা, আপনি সেজত কি করবেন?

কি করবো, ওতো ছোট মেয়ে নয়। ওর রাগ আমার উপর আমি কলকাতা থেকে হেথা চলে এসেছি। তারপর যেন আপন মনেই বলচেন;—কলকাতায় আমি থাকতেই পারবো না;—যে দিন এসেছি সেই দিন থেকে দেখতে বাকি রাখিনি; যার যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব আছে সব গিয়ে উঠেচে, সব সংসার ভরতি। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেচে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি। আমর। কারো গলপ্রহ হবো না; সেইজন্মই তো মেয়ের কথা না শুনে চলে এলাম হেথায়। যখন নিয়তি এনে ফেলেচেন এই মহামায়ার রাজ্যে তখন আর কোথাও যাবো না। কলকাতায় আমি থাকতে পারবো না। আমার ঐ একমাত্র ছেলের শশুর বাড়ি, মুখ দেখাব কেমন করে। একখানা পত্রে সকল খবর লিখে গত কালই পোষ্ট করে দিয়েচি। আমার পুত্র বধুর রূপে যদি দেখতেন,—ছেলে তাকে দেখেই বিবাহ করে ছিল। ভাবলে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। এই তো সংসার;—নিয়তি কেন বাধ্যতে।

আমি শুনছিলাম,—ভাবছিলাম,—আমায়ও নিয়তির বিধানে যথন মহিমাচরণের সকল কথাই শুনতে হচ্চে;—তখন ভাল করেই শুনা যাক; যাতে কোথাও কিছু ফাঁক না যায়।

এবার গলাটা একটু খাটো করে বললেন;—এ সময়ে আপনার
মত সদাশয় একজনকে পেয়েছি তাই বলচি তাইতে মনে
আনেকটাই হাল্কা হতে পাচিচ এখন আমার বিশেষ কোন ছঃখ্য নেই
কেবল ঐ মেয়েটি কি করে বাঁচবে নাই হয়েছে সমস্থা। ও না
খেয়ে মরবে বোলে সেই রাত্র থেকে আজ তিন দিন এক ফোঁটা
জল পর্যান্ত গেলেনি। কেবল বলচে আমার বাঁচার কোন মানে
হয় না। আজই ওর মাকে বলেচে না খেয়ে মরতে দেরী হবে, আমি
কেন এত দেরী করবো। কি জানি কি করবে কোন দিন।

আচ্ছা, আপনার ঐ সাধু বাবাকে একটু বলবেন, ওঁদের তে। কত রকম তল্র মন্ত্র সব জানা আছে; কত শক্তি ওঁদের; যদি ওঁর পায়ে গিয়ে পড়ি দয়া কি হবে না ? বুঝতেই পারচি দৈব ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। মানুষ যখন বিপন্ন হয় তখন একট। কুটো হাতের কাছে পেলে তাই ধরেই বাঁচতে চায়। এখন বললাম;—আচ্ছা আমি বোলবো তাঁকে আপনার কথা। বোলেই উঠলাম, আর বসলাম না।

যোগ জীবনের মূর্ত্তি দেখলে শ্রদ্ধা হয়, প্রোঢ় বয়স প্রায় ষাট হবে
কিন্তু শরীরের বাঁধন অটুট আছে, যোগির শরীর,—চুল বেশী ভাগই
পাকা; জটা বা বড় চুল নয়, বংসরে একবার চৈত্র সংক্রান্তির দিনে
মূগুন করেন, তারপর সারা বংসর আর ক্ষোর কর্মের প্রয়োজন হয়
না। এখন অক্টোবর মাস, বেশ বড় চুল ও গোঁফ, দাড়ি কিন্তু
কোন পারিপাট্য নেই গোঁফ দাড়িটি খানিক শ্রীঅরবিন্দের মত।
এখন আমায় দেখেই আসন থেকে উঠলেন, বাইরে এসে বললেন;

শোনো এখানে আর বেশী থাকা নয়, দেখচো তো একপাল এসে সকাল থেকে শুরু করেচে,—সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে থাকি না হয় বেরিয়ে নদীতীরে চলে যাই। তুমি এসেছ; এই কয়দিন থাকো আমায় রক্ষা করো।

আমি বললাম, আগে তুমি তো আমায় রক্ষা করো। তারপর ভোমার কথা ভাববো।

দে কি রকম; তোমার আবার কি বিপদ হোলো?

এখন ট্রেনে যা ঘটেছে, আগাগোড়া যেমন শুনেছিলাম এখন পর্য্যন্ত মহিমাচরণবাবুর সব কথাই যোগিকে বললাম। শেষে বললাম, ভদ্রলোক ভোমার কাছেই আত্মস্মর্পন করতে চাইচেন।

কি সর্বনাশ,—বোলে যোগ জীবন বদে পড়লেন। এযে পরমহংসদেবের কেস, আমরা এর কি ট্রিটমেণ্ট করবো। তুমি এই সব সর্বনেশে ল্যাঠা জড়িয়ে নিয়ে আসবে জানলে কোন শালা তোমায় আসতে লিখতো।

যথন এসে পড়েচি তখন আর চারা নেই এখন একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, অন্তঃ সাধ্যামুসারে। না হলে ঠাকুর ছঃখ্য পাবেন, কেমন ? বোলে যোগিবাবা উঠলেন, —িকন্ত তাঁকে কোথাও যেতে হোলোনা; সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠচেন অধৈর্য্য মহিমাচরণ সন্ত্রিক, সক্ত্যা, এসে উঠলেন যোগিবাবার ঠিকানায়;—আমরা আসতে পারি কি ?

আসুন, আসুন, বস্থুন, এইমাত্র এঁর কাছে সব কথা শুনলাম। তাঁদের বসালেন ঐখানেই; তারপর প্রায় বিশ মিনিট ঘরে মহিমাচরণের সকল কথা, তাঁর কর্ম্মজীবন—তাঁর এত দিনের সংসার জীবনের নাড়ি নক্ষত্র সকল কিছুই বেশ বার করে নিলেন তার পেট থেকে। তাঁর এই অবস্থার মূল সূত্র যেন পেয়ে গেলেন। এতাে কথা হােলাে কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে জন্ম সাধুর কাছে আসা, মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই হোলোনা। মহিমাচরণ তো নিজে থেকে কিছু বলতেই পারলেন না,—সাধুর কাছে এসে, প্রথম সম্ভাষণ থেকেই যেন কেমন হয়ে গেলেন। আর এটাও দেখলাম যোগিও তাঁকে নিজে থেকে কিছু বলবার স্থযোগই দিলেন না। অথচ মেয়েটি এখানেই বসে আছে একমনে সাধুর কথা শুনচে। নিজে থেকে সেক্ষেত্রে কোন কথা তোলা আমার ভাল মনে হোলো না। যোগীও ঐ মেয়ের সম্বন্ধে আমার মুখে সবই শুনে ছিলেন তিনিও কিছু বললেন না। যাই হোক এখন যোগীবাবা ভদ্রতা রক্ষা করে শেষে বললেন;—আচ্ছা, দেখা গুনা, আলাপ পরিচয় অনেকটা হোলো এখন আপনারা যান, মায়ের মন্দিরে পূজা পাঠ, এখানকার সবকিছু দেখুন তারপর কাল আবার দেখা হবে, কেমন? বোলে, তিনি সোজা নিজস্থানে চলে যাবেন বোলেই উঠলেন তাড়াতাড়ি, কিন্তু চলে যাবার আগেই বুদ্ধিমান বাবু মহিমাচরণ পকেট থেকে বার করে টংকরে একটা টাকা রেখে সাধুর পায়ের কাছে প্রণাম করলেন।

यোগিবাবা বললেন,—ওিক মশাই, ওটা বার করলেন কেন

মানুষ যখন বিপন্ন হয় তখন একটা কুটো হাতের কাছে পেলে তাই ধরেই বাঁচতে চায়। এখন বললাম;—আচ্ছা আমি বোলবো তাঁকে আপনার কথা। বোলেই উঠলাম, আর বসলাম না।

বোগ জীবনের মূর্ত্তি দেখলে শ্রদ্ধা হয়, প্রোঢ় বয়স প্রায় ষাট হবে কিন্তু শরীরের বাঁধন অটুট আছে, যোগির শরীর,—চুল বেশী ভাগই পাকা; জটা বা বড় চুল নয়, বংসরে একবার চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মুগুন করেন, তারপর সারা বংসর আর ক্ষোর কর্মের প্রয়োজন হয় না। এখন অক্টোবর মাস, বেশ বড় চুল ও গোঁফ, দাড়ি কিন্তু কোন পারিপাট্য নেই গোঁফ দাড়িটি খানিক শ্রীঅরবিন্দের মত। এখন আমায় দেখেই আসন থেকে উঠলেন, বাইরে এসে বললেন;

শোনো এখানে আর বেশী থাকা নয়, দেখচো তো একপাল এসে সকাল থেকে শুরু করেচে,—সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে থাকি না হয় বেরিয়ে নদীভীরে চলে যাই। তুমি এসেছ; এই কয়দিন থাকো আমায় রক্ষা করে।

আমি বললাম, আগে তুমি তো আমায় রক্ষা করো। তারপর তোমার কথা ভাববো।

দে কি রকম; তোমার আবার কি বিপদ হোলো?

এখন ট্রেনে যা ঘটেছে, আগাগোড়া যেমন শুনেছিলাম এখন পর্য্যন্ত মহিমাচরণবাব্র সব কথাই যোগিকে বললাম। শেষে বললাম, ভদ্রলোক তোমার কাছেই আত্মসর্পন করতে চাইচেন।

কি সর্বনাশ,—বোলে যোগ জীবন বদে পড়লেন। এযে পরমহংসদেবের কেস, আমরা এর কি ট্রিটমেন্ট করবো। তুমি এই সব সর্ববেশে ল্যাঠা জড়িয়ে নিয়ে আসবে জানলে কোন শালা তোমায় আসতে লিখতো।

যথন এসে পড়েচি তখন আর চারা নেই এখন একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, অস্ততঃ সাধ্যান্মসারে। না হলে ঠাকুর ছঃখ্য পাবেন, কেমন ? বোলে যোগিবাবা উঠলেন, —কিন্তু তাঁকে কোথাও যেতে হোলোনা; সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠচেন অধৈর্য্য মহিমাচরণ সম্ভিক, সকল্যা, এসে উঠলেন যোগিবাবার ঠিকানায়;—আমরা আসতে পারি কি ?

আসুন, আসুন, বস্থন, এইমাত্র এঁর কাছে সব কথা শুনলাম। তাঁদের বসালেন ঐখানেই: তারপর প্রায় বিশ মিনিট ঘরে মহিমাচরণের সকল কথা, তাঁর কর্মজীবন—তাঁর এত দিনের সংসার জীবনের নাড়ি নক্ষত্র সকল কিছুই বেশ বার করে নিলেন তার পেট থেকে। তাঁর এই অবস্থার মূল সূত্র যেন পেয়ে গেলেন। এতো কথা হোলো কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে জন্ম সাধুর কাছে আসা, মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই হোলোনা। মহিমাচরণ তো নিজে থেকে কিছু বলতেই পারলেন না,—সাধুর কাছে এসে, প্রথম সম্ভাষণ থেকেই যেন কেমন হয়ে গেলেন। আর এটাও দেখলাম যোগিও তাঁকে নিজে থেকে কিছু বলবার স্থযোগই দিলেন না। অথচ মেয়েটি এখানেই বসে আছে একমনে সাধুর কথা শুনচে। নিজে থেকে সেক্ষেত্রে কোন কথা তোলা আমার ভাল মনে হোলো না। যোগীও ঐ মেয়ের সম্বন্ধে আমার মুখে সবই শুনে ছিলেন তিনিও কিছু বললেন না। যাই হোক এখন যোগীবাবা ভদ্রতা রক্ষা করে শেষে বললেন;—আচ্ছা, দেখা গুনা, আলাপ পরিচয় অনেকটা হোলো এখন আপনারা যান, মায়ের মন্দিরে পূজা পাঠ, এখানকার সবকিছু দেখুন তারপর কাল আবার দেখা হুরে, কেমন ? বোলে, তিনি সোজা নিজস্থানে চলে যাবেন বোলেই উঠলেন তাড়াতাড়ি, কিন্তু চলে যাবার আগেই বুদ্ধিমান বাবু মহিমাচরণ পকেট থেকে বার করে টংকরে একটা টাকা রেখে সাধুর পায়ের কাছে প্রণাম করলেন।

यোগিবাবা বললেন,—ওিক মশাই, ওটা বার করলেন কেন

আবার, এখনি পকেটে ফেলুন,—ফেলুন, টাকা নিয়ে কি করবো ? মহিমাচরণ বললেন ;—থাকনা কাজে লাগবে।

তখন আপনার কাছে চেয়ে নিলেই হবে এখুনি ওটা তুলে ফেলুন, বোলেই চলে গেলেন। অগত্যা আবার টাকাটা পকেটে রাখলেন তিনি। তারপর চলে গেলেন ওরা স্বাই।

রাত্রে আমাদের অনেক কথাই হোলো, বেশীভাগ পুরানো কথা, প্রথমে এই বোলে আরম্ভ করলেন, তোমায় পত্র দিয়ে এখানে আনলাম আমি;—কারণটা তো এখনও জানতে চাইলেনা;—অথচ জানো বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা আমার স্বভাব নয়। শোনো, আমাব মনে ছিল—যেদিন তুমি এসে পৌছাবে সেদিন আর রাত, বড় জোর পর দিন ও রাত কাটিয়ে আমি বিদ্বাচলের পথে যাত্রা করবো;—আর যদি চাও তো তুমিও থাকবে সঙ্গে,—কেমন হবে বলো তো। বললাম,—বেশ হবে;—তা বিদ্ব্যাচল কেন তোমার প্রিয় সেই—

বাধা দিয়ে বললেন; কেশবানন্দের আশ্রমটি পাওয়া গৈল, অমন পবিত্র স্থান আর নেই—দিন কতক থেকে একটু আনন্দ লাভ করবো।

কেশবানন্দ তো ওটা সত্যানন্দকে দিয়ে ছিলেন ?

সত্যানন্দ তো গুরুর পশ্চাংধাবন করেচেন অনেকদিন, আরে, সে ছনিয়ার কোন খবরই রাখনা দেখচি।

অবধৃতের কথা, পরমহংস দেবের কথা হোলো, কিন্তু অনুমনির সম্বন্ধ কোন কথাই নয়। আমি যতবারই ঐ মেয়েটির কথা তুলতে গেলাম ততবারই তাঁর অভুত ভাবে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া দেখে ভাবলাম, ত্র করো ছাই, আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন, যা হবার তাই হবে। অনেক দিন পর দেখা হল পুরাতন বান্ধব

সতীর্থ; আন্তরিক প্রীতির টান একটা আছে, তা বোলে জোর করে কোন কাজে বাধ্য করার চেষ্টা ক্ষপ্রায়।

তারপরও দেখলাম, যতোবার পুর্ববঙ্গের অত্যাচার সম্পর্কে কোন কথা তুলতে গিয়েছি সে কুর্ছা উড়িয়ে দিয়ে অহ্য কথা পেড়েচেন। যাই হোক, এখন আমার ক্লাস্তি দেখেই বোধ হয়.—এইবার শুয়ে পড়ো রাত হয়েচে, বোলে চলে গেলেন নিজ আসনে। আমি তো আমার বিছানায় বসেই ছিলাম। মনে হোলো আজ মা জগদম্বার কোলেই শুয়ে পড়লাম; আর আঘোরেই ঘুমিয়ে পড়লাম, সারাদিনের ক্লান্তির পর।

গভীর রাত্রে প্রথমে খট্ খট্ যোগির কেটো পয়জারের শব্দ, তারপর আমার বিছানার কাছে এদে,—বন্ধু, ওঠো, কাজ পড়েচে, শুনেই আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম,—ব্যাপার কি ? একবার বাইরে যাওতো। ঐ দিকে নদীর ধারে যেন একটা কিরকম শব্দ পেলাম।

কি রকম শব্দটি।, যেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—একটা ধমক দিয়ে যোগি বললেন,—একটু উঠে গিয়েই দেখনা ছাই।

আমার ঘুম ছুটে গেল।

কাছেই দিঁড়ি, তরতর নেমে এলাম, দেখি দরজার হুড়কো খোলা, অথচ কাছেই খাটের উপর একজন ঘুমুচ্চে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। বাইরে বেরিয়ে নদীতীর পানে গেলাম, কেউ কোথাও নেই;—কি হোলো! ডান দিক আরও খানিক চলে সামনেই চন্দ্রালোকে দেখলাম, একটা কালো মাথা, পিঠে এলোচুল একটি মূর্ত্তির পিছনের সাদা কাপড়ও দেখা গেল, যেন সামনের দিকেই চলেছে। এবার ক্রত পা চালিয়ে কাছেই গিয়ে পড়লাম, দেখলাম নারী মূর্ত্তিটি আর কেউ নয় অমুমনি, টলতে টলতে, পাড়ের উপর প্রমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে ঝাঁপ দিলে গভীর জলেই

পড়া যাবে। কোন কথা না বোলে পিছন দিক থেকে ধরেই পাড় থেকে তাকে খানিক তফাতে এনে ফেললাম। ঐ হুর্কল শরীর, চারদিন খাওয়া নেই তবু কি জোর, সামলাতে পারি না। গলা ফাটানো চিংকার করে তখন বললে; আমি কেন বাঁচবো,—ছেড়ে

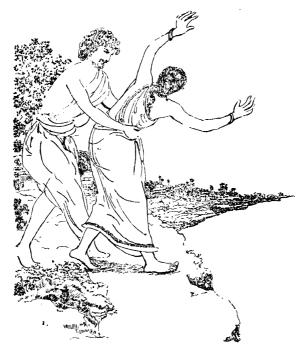

দাও, আমাকে ধরবার কোন অধিকার নেই; বোলে এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে জলের দিকে একটা ছুট দেবার প্রবল চেষ্টা করতে গেল কিন্তু অশক্ত হয়ে তথনি ঘুরে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতক্য।

পাঁজা কোলা করে নিয়ে এলাম আমাদের ঘরে; মেজেতে শুইয়ে দিলাম, মাথায় একটা বালিস দিয়ে। যোগিবাবা বললেন, এই রক্ষই একটা অনুমান করেছিলাম। এখন আর নাড়া চাড়া নয়, যথন আপনি জাগবে তখনই দেখা যাবে। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর শেষ হয়েচে,—চাঁদ দেখে যোগিবাবা বললেন। বলা বাহুল্য পিতামাতা তখনও কিছুই জানেন না, ঘরে তাঁরা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্চেন। যোগি চলে গেলেন আসনে।

এখন আর শুলাম না,—জেগেই রইলাম। যখন ভোর হয়েচে, জ্যোৎসা তখনও রয়েচে, যোগী এলেন দেখতে এখনকার অবস্থাটা। বললেন,—ভয়ঙ্কর আঘাত,—সহজ অবস্থায় জ্ঞান-বৃদ্ধির অধিকারে ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। স্থবিধার ভিতর এই বিদেশে একটা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, তাইতে উপকার হবে। তার উপরে এই পীঠস্থানের মাহাত্ম্য ও কাজ করবে। বিধাতার অপূর্ক্ব যোগাযোগ।

এ দিকে ফরসা হয়ে এলো—এমন সময় বাবা ও মা হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে এসে ঘরের ভিতর চুকলেন,—আমাদের মেয়েকে দেখচিনা যে।

যোগি বললেন,—এই যে আপনাদের মেয়ে, দেখুন, তবে ছোঁবেন না, এখন ওকে নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, একটু বস্থন আপনারা। বদলেন তাঁরা। ঘটনাটা দব শুনলেন, আর বিস্ময়ে নির্বাক হয়েই রইলেন। কতক্ষণ পর, মেয়েকে বাঁচিয়েচেন বোলে যখন আমায় ধ্যুবাদ দিতে এলেন তখন—যোগিবললেন,—ধ্যুবাদের আনেক দেরী, এখনও আপনার মেয়ে ঠিক বাঁচেনি, শেষ পর্য্যন্ত বাঁচবে কিনা একমাত্র জগদ্যা ব্যতীত আর কেউ ঠিক জানেন না। তবে প্রথম ধাকায় হয়তো রক্ষা পেলেন।

এই সময়ে মেয়েটি একবার চেয়ে দেখলে, সে দেখার মধ্যে কোন লক্ষ্য নেই কেমন ফ্যালফেলে যেন পাগলের চাহনি, তার পরেই পাশ ফিরে শুয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়লো।

বাপ বললেন, এইবার ওকে উঠিয়ে আমাদের ঘরে নিয়ে যাইনা কেন; আপনারা আর কতক্ষণ কষ্ট করবেন ? না না, ওকে এখন নাড়া-চাড়া করা হবে না;—অর্দ্ধেক রাভ যখন কট করা গেছে এখন তো দিন, এখন আর বেশী কট হবে কেন ? যখন ওর ঘুম আপনি ভাঙ্গবে তখনই কথা।

বাপ চুপ করলেন,—মা এবার মৃত্ন কঠে বললেন, বাবা, আজ চারদিনের মধ্যে এমনভাবে শুয়ে এতক্ষণ ও ঘুমায়নি। যখনই উঠেছি দেখি বসে আছে, বড় জোর বসে বসে বালিসে মুখ গুজে থাকতো। এখন বাপ বললেন,—আমরা এখানে শুধু শুধু বসে কি করবো, আপনারাই বা কি করবেন ?

আপনাদের বসে থাকতে কি কেউ অনুরোধ করচে, এখানে ?
শুনে বাবা বললেন,—সঙ্গে সঙ্গে একটি নিঃশ্বাসও পড়লো,
বাঁকুড়া থেকে পত্রের উত্তর কবে যে আসবে, ভগবানই জানেন।
শুনিয়া যোগি বললেন, ভগবান আরও জানেন,—আপনারা এখানে
এসে পড়বেন তা জানেন, মেয়েটির গতি এইখানেই হবে তাও
জানেন, তারপরেও এমন কিছু জানেন যা আপনারা এখনও
কল্পনাও করেননি।

তা হয়তো জানেন,—কিন্তু এমন ত্ব্যতি করেন কেন মানুষের; সেইটাই যে আমরা বুঝতে পারি না,—এখানেই তো হয়েচে গোল। চল, চল, এখন আমরা উঠি, সকালে আজ কাজ আছে,— বাজার-হাট—

তাঁরা চলে যাবার পর, যোগজীবন বললেন, এরা কেউ এখনও প্রকৃতিস্থ নয়। এদের ভিতর যে আঘাত এসেচে তাই থেকে এখনও কেউ সামলাতে পারেনি। এখন মেয়েটির সম্বন্ধে এইটুকু তুমি তো বুঝতেই পাচ্চ, ঘুমটা যত দীর্ঘ হয় ততই ভালো। যে আঘাংটা ও পেয়েচে,—ততটা আঘাত ওর মা ও পেয়েচেন, বাবারও কম নয়—তবে মায়ের একটা জোর অবলম্বন রয়েচে স্বামী, তাকে ধরেই সামলাচ্চেন কিন্তু মেয়ের তো সেরকম কিছুই নেই তাই

এতটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েচে। নাও, এখানে বক্তৃতায় কিছু হবার নয়। তুমি একটি কাজ করে।দিকি;—মন্দিরে যাও, পূজারী যিনি, নিশিকান্ত আচার্য্য তাঁর নাম, তাঁকে একবার আমার নাম করে বলবে,—তাঁর পূজার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে এখনি একবার আমাকে দেখা দেন, না হলে পূজার পর যেন নিশ্চয়ই আদেন। বেশ লোক, দেখলে খুদী হবে, যাও চলে।

যেতে আসতে আমার পনেরোথেকে বিশ মিনিটের বেশী লাগেনি প্রায় আমার সঙ্গেই এলেন নিশিকান্ত ঠাকুর। বেশ জাঁদরেল মূর্ত্তি, রক্ত বস্ত্র ও উত্তরীয়,—কপালে সিন্দুর রক্তচন্দন তার সঙ্গে চক্ষুর রক্ত আভা সব মিলিয়ে যেন একটি শক্তির প্রতীক বোলেই মনে হয়। তিনি এসেই যোগিবাবাকে প্রণাম করলেন। তাঁকে বিসিয়ে যোগজীবন এমন স্থান্দর করে অনুমনির ইতিহাসটা বললেন, যেন তিনি আগাগোড়া সব কিছুই স্বচক্ষে দেখেচেন। প্রত্যেকটি কথাই পূজারী ঠাকুর মন দিয়ে শুনলেন। শেষ হলে বললেন,—কবচ একখানি দিতে হবে। মেয়ের বাপ কত খরচ করতে পারবেন ?

মেয়ে আমার, ওর বাবা আমিই ধরে নাও।

তা হলে পয়সার কথাই চলবেনা। তখন যোগজীবন বললেন;
—এই অবস্থায় কামড়ে ওদের কাছ থেকে টাকা বার করলে
তোমার ভাল হবে না, আর মাও অসন্তুষ্ট হবেন। তবে সেরে
উঠলে, মা তোমায় যে পুরস্কার দেবেন তাতেই তোমার ঐ ছোট
ব্যাগটি ভরে যাবে।

আর কিছুই বলবেন না প্রভু,—ক্ষমা করুন; তারপর বললেন,—আজ শনিবারও আছে, সন্ধ্যার একটু আগে মেয়েটি যেন মন্দিরে যায় তারপর যথাকালে যা করতে হবে তা করে দেবো। যোগী বললেন, ও, ওর বাবা-মার সঙ্গেই ঠিক যাবে। পূজারী বললেন, একখানা মুতন শাড়ি পরে যেন যায়; স্নান করিয়ে কাজ নেই। যোগী বললেন, এক কাজ করো,—তোমার মনোমত একখানা শাড়ি ওর জন্ম তুমি কাছে রেখো,—ইতিমধ্যে ওর শাড়ি যদি যোগাড় হয়তো আর লাগবে না।

পূজারী বললেন, কালো, নীল, বা সবুজ আর সাদা ছাড়া যে কোন রং চলবে।

আচ্ছা কোন রংটা হলে ঠিক হয় তাই বলোতো বাবা;—

লাল, সিঁহুরের রং, পেঁয়াজি এর কোন একটা হলেই ভালো হয়। যাবার আগে পুজারী ঠাকুর অনেকক্ষণ ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখলেন;—জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারী ?

হাঁগো বাবা, এখনও বুঝতে পারোনি।

শাড়িখানা আমিই দেবো, বাধা দেবেন না প্রভূ, মায়েরই ইচ্ছা জানবেন। প্রণাম করে চলে গেলেন পূজারী।

যোগিবাবা বললেন,—মা নিজেই নিজের সবই যোগাড় করে নিলেন,—আমাদের কৃতিত্ব কতচুকু,—দেখেচ ?

ঠিক যন্ত্রের কাজই করেছি আমরা,—তাছাড়া আমাদের শক্তি কোথায় ?

এইটুকু বুঝতেই মান্তুষের চেষ্টার অস্ত নেই; অগস্তি শাস্ত্র-গ্রন্থ আর মতামত নিয়ে মাথা ফাটাফাটি।

কতক্ষণ পর আবার পিতা মাতা এলেন। বাপের উদ্বেগ, মেয়ে এখনও উঠচেনা কেন ? মা বলেন, আহা একটু ঘুমাক না,— আজ চার দিন চক্ষে ঘুম নেই, গলাদিয়ে একফোঁটা জলও নামেনি। কি করে যে মেয়ে বেঁচে আছে তাই ভাবি। ভাগ্যে এখানে এসে পড়েছিলাম, মা, রক্ষা করো,—মা রক্ষা কালী—

যোগি বললেন, এখন আপনারা যান, রান্না, খাওয়া বিশ্রাম সব কিছুই সেরে নিন, ঠিক সন্ধ্যার আগেই মেয়েকে নিয়ে মায়ের মন্দিরে যেতে হবে। মনে থাকে যেন, কবচ পরানো হবে,— দেবী কবচ। শুনেই মা, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন,—তাঁকেই তো সব করতে হবে।

বাপ কাজের লোক, কাজের কথাটা পাড়লেন;—কবচ ধারণের ব্যাপার, খরচটা কি রকম লাগবে,—জিজ্ঞাসা করলেন। যোগি বললেন,—সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে, আপনি কত খরচ করতে পারবেন, তাই বলুন না।

এই অবস্থায় আমি আর কতটুকু খরচ করতে পারবো বুঝতেই তো পারেন ?

বেশ, তাহলে পাঁচ পয়সা;—কেমন ? আচ্ছা সেই কথাই রইলো,—তাহলে,—যেন বলতে গেলেন, এখন উঠুন। কিন্তু উহু রইল কথাটা—

আপনি যথন আছেন এর মধ্যে, তাইতে শুভই হবে বোধ হয়। জয় মা,—বাবা বললেন—

আগা গোড়া এটা মায়েরই ব্যাপার সেটা ব্রুচেন না ? তাহলে টাকাটার কথা!

সাধু জিজ্ঞাসা করলেন,—কিসের টাকা ?

ঐ কবচের !—সেটা কি পরিমাণ হবে ?

সাধু বললেন,—এ যে বললাম, পাঁচ পয়সা। এর কম কি করে হয় ?

পরিহাস করচেন, হেঁই বাবা, অপ্রসন্ন হবেন না। করজোড়ে বাবা বললেন।

আচ্ছা তাহলে আপনিই বলুন না, কত খরচ করতে পারবেন। শুনেই বাবা মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করলেন, শেষে বললেন; আপনিই বলুন। তাহলে একশো টাকাই দিবেন। ঠাকুর, তাহলে খুব খুসী হবেন।

বাবা বললেন;—অবশ্য দৈবশক্তি অমূল্য,—ওর দাম কি পায়সায় হয় তাছাড়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা, সংপাত্রে দান এতে। আমাদেরই কর্ত্তব্য। তারপর, দৈব ব্যাপারে দর কশা-কশি চলে কি ? এখন আমার ঐ একমাত্র সন্তান, ওর শান্তি, ওর প্রাণের জন্ম একশতই দিব; আপনি আশীর্কাদ করবেন। তা টাকাটা কখন লাগবে ?

সাধু বলিলেন, আমি বলিকি, কবচ ধারণের পর আপনার মেয়ে সম্পূর্ণ স্থুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেলে তখনই দিবেন।

তাহলে তো কথাই নাই, আনন্দেই দিব,—

তাই দিবেন, তাহলে এই কথাই রইলো।

পায়ে রাখবেন, বোলে প্রণাম করে বাবা উঠলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

দাদা-জীবন! যোগিবাবা আমায় বলচেন,—শোনো,—ভোমার কাজ শেষ হল মনে করেচ ?

আমিতো কিছুই মনে করিনি, তবে কবচ ধারণের পর আরতো কিছু কাজ দেখচিনা।

অবশ্য কবচের কাজতো হবেই,— কিন্তু স্থায়ী স্বস্তি ও শান্তির জন্মে, ওর জীবনে কাজ চাই, মনোমত কাজ, যার সঙ্গে ওর প্রাণের যোগ থাকে এমন কাজ। চমৎকার হয় যদি,—

यि कि ?

উত্তরে যোগি বললেন, একটি স্থপাত্র যোগাড় করে যদি চার হাত এক করে দেওয়া যায়। ভাবচি, মা জগদম্বা যদি এই রকম একটি ঘটিয়ে দেন তো বেশ হয় এই কাজটা সম্পূর্ণ হল বোলেই মনে করতে পারি তখনই। কথাটা তোমার মুখে শুনলাম তাই,—অন্ত কেউ বললে মনে করতাম, পরিহাস।

সে কি, বন্ধু, তুমি একথা বললে?

কেন বলবোনা,—সরলা বালিকার এই মানসিক অবস্থা, চক্ষের সামনে পৈশাচিক হত্যা, বিভং স কাণ্ডের অসহ্য প্রতিকৃষা ফলেই এই বিকৃতি, তার ঔষধ হল বিবাহ! এই কি বিবাহের মত পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনের অনুকূল অবস্থা?

কথা গুলি শুনেই যোগি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কতক্ষণ পর বলচেন;—আমরা জানি তন্ত্রধর্ম এবং সাধন সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধিংসা বেশ কিছু দিন প্রবল হয়ে উঠেছিল, আনেকগুলি তান্ত্রিক, সিদ্ধ ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গের ফলে সাধন ও সিদ্ধির পরিচয়ও ভালই জানা হয়েছিল। মূলে আনন্দসন্থা প্রকৃতি পুরুষের যোগই এই স্প্রির চরম ও পরম তত্ত্ব অর্থাৎ তন্ত্র ধর্মের সার কথা এইটিও ভাল মতেই জানা হয়ে গিয়েছে; এর পরও তুমি বর্ত্তমান অবস্থায় অনুমনির বিবাহের কথায় এমন পিউরিটানিক্ মনোভাব নিয়ে বিচার করতে গেলে কোন বুদ্ধিতে ?

একঘা চাবুক যেন পিঠে পড়লো, ফলে আমার বাকরোধই হয়ে গেল যতক্ষণ।

কি ? আর কথা নেই যে ভায়ার মুখে ?

দেখো তুমি জ্ঞানী! যথার্থই সায়ানটিষ্ট, অর্জিত বিভা ও জ্ঞান যথাক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেচ আর,—আমি নভিস্, দেখ এখনও থিওরী ভাঁজচি।

আমরা যথন এই সব কথায় মসগুল ছিলাম,—মেয়েটি হয়তো সেই সময়েই জেগে উঠেছিল, এখন দেখি ধীরে ধীরে উঠে বসলো। হয়তো আমাদের কথা খানিক শুনেও থাকবে;—অদ্ভুত এক কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি তার,—চার দিকে চেয়ে এখন জিজ্ঞাসা করলে,—
আমার বাবা কোথা, আমার মা ?

যোগি বললেন,—তাঁরা নীচে ঘরেই আছেন, তুমি যাওনা, ঐ সিঁড়ি দিয়ে,—যেতে পারে

যাবো,—বোলে সে উঠলো, তুর্বল শরীর—তব্ও সাধুকে প্রণাম করলে, আমাকেও প্রণাম করে দ্বার পথে চললো। আমি পিছনে ছিলাম,—নীচে ওদের ঘর পর্য্যস্ত গেলাম পৌছে দিতে।

ওদের ঘরটি দেখলাম, বেশ গুছিয়ে নিয়েচেন গিনি। মেয়েকে দেখে মা একেবারে জড়িয়ে ধরলেন এসে। বাবা, বসে বিঁড়ি হাতে ভাবছিলেন, মেয়েকে দেখেই আনন্দে কথাই কইলেন না। মা বললেন,—এইবেলা কিছু খেয়ে নাওতো মা;—এর পর মন্দিরে যেতে হবে সন্ধ্যায়। মেয়ে বসে পড়লো, বললে এখন কিছুই খাবোনা, খাওয়ার কথা বলবেন না।

আমি এই সব দেখে সূধু বোলে এলাম, সন্ধ্যার আগেই এসে
নিয়ে যাবো,—এখন আমি যাচিচ।

মা বললেন, আত্মিয় কুটুম্বের বাড়া, কোথায় ছিলেন বাবা আপনারা ? আপনারা না থাকলে কী যে হোতো আমাদের, সকাল থেকেই তাই ভাবচি।

বললাম—অক্স কেউ থাকতো, যাঁর কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নিতেন।

এখন পথে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীতীরেই এলাম। এমন একটা রহস্তময় আকর্ষণ আছে এই প্রাচীন উপনগরের মধ্যে, নদীতীরে এলেই সেটা বেশ অনুভূত হয়। এক সময় এইখান থেকে বাণিজ্য-তরী, বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ বহু দূর জলপথে কতদেশ দেশাস্তরেই যাত্রা করতো পণ্যভার নিয়ে। কত কত ধন ঐশ্ব্য সম্পদ তখনকার দিনে তাম্রলিপ্তির এই বিশাল বন্দর দিয়েই যাতায়াত করতো। পৌষ সংক্রান্তির দিন মহাজনদের নৌবহর,—পূজা অর্চনার সঙ্গে শঙ্গারোলে শুভ যাত্রার স্থচনা করতো, নর নারীর মিলিত কোলাহলে বন্দর মুখরিত হয়ে উঠতো। প্রাচীন এই জাহাজ ঘাটায় কত বড় বড় সমুদ্রগামী পোত নিরন্তর দেখা যেতো, তার জায়গায় এখন ছোট বড় নৌকা অবশ্য সবই মালবাহী নৌকা, পালোয়ার, আর দূরে দূরে ছোট ছোট জেলে ডিঙি গুলি নড়া চড়া করচে দেখাযায়। কলকাতার ওপারে সালিখা অথবা শিবপুরের কোলে যেমন কতকগুলি নৌকা বাঁধা থাকে, তার মধ্যে সব রকমের নৌকা থাকে এখানেও সেই রকম। সেই পুরানো দিনের সঙ্গে এখনকার কোন অবস্থার তুলনা করাই যায় না। কারোকারো মনে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ শ্বৃতি, তাও আবার জোরকরে যেন ধরে থাকা, স্থানে এদে দাঁড়ালে হয়তো উদ্দীপ্ত হয়। সেই পুরাতন ঐশ্বর্যের সাক্ষীরূপা এখন এই বর্গভীমাই আছেন এখানকার অভ্নুত রহস্থময় স্থাপত্তের মধ্যে আবদ্ধ।

প্রাচীন স্থান, রাজা বা রাজবংশ আছেন, রাজবাড়িও আছে একটি পুরাতন জীর্ন ও শীর্ণ কায়া, তবে সে আধুনিক। অতি পুরাতন সেই তামধ্বজ রাজার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিনা। এদিকটায় এক খাট পুকুর বা ঘাট পুকুরই সেই অতি পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেচে। অবশ্য অনুসন্ধিংস্থ প্রত্নত্ত্ববিদের চক্ষে এর চেহারা এক রকম, আমাদের চক্ষে সে রকম তো নয় হয়তো। এই দিকেই প্রাচীন ধ্বংস স্তপাদি অনেক আছে সেটা আমাদের মত অব্যবসায়ীদের মোটেই আকর্ষণ করে না। এক সময় রাজধানী ছিল নাকি এই স্থানটিতে।

চমংকার কতক গুলি গাছ চক্ষে পড়লো; এই পুরানো গাছ গুলিও অনেক কিছু দেখেছো এই প্রাচীন রাজধানীর। সেই রূপনারায়ণের বিস্তৃতিও এখানে কম নয়। এই ভাবে খানিক ঘুরে বাজারের ঘন জন সমষ্টির মধ্যে না গিয়ে ফিরলাম। বাজার হাট সব জায়গায়ই সমান, পণ্যস্তব্যেই ভরা।

এখন ফিরে এসে পৌছেগেলাম মহিমা চরণের বাসায়।
দরজায় দাঁড়িয়েচি, শুনচি সেই একই কথা,—বাঁকুড়া থেকে প
কত দিনে আসবে। কত দিনে যেতে পারবেন সেখানে। কত দিনে
আপনজনের মুখ দেখতে পাবেন। এই সকল কথাই চলছিল
দেখলাম অনুমনি একখানি নীলসাড়ি পরে বসে আছেন প্রস্তুত
হয়ে। শরীর ক্ষীণ হলেও মনে হল অনেকটা স্বাভাবিক।

আমায় দেখেই মহিমা চরণ বললেন ; এই যে, এইবার যেতে হবে।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—এরই মধ্যে অরুচি ধরে গেল আপনার এ জায়গাটি ?

হাঁ,—তাতো হতেই পারে, মনে করুন এই যাত্রীশালায় থাকা, নির্বান্ধব প্রদেশে,—

আমরা কি আপনার বান্ধবদের মধ্যে গণ্য হতে পারি না। এই সময় অন্থ বিরক্তিপূর্ণ মুখে মায়ের দিকে চাহিল,—মা তখন বললেন,বাবা ওনার কথায় কান দিবেন না, ওঁর মেজাজ ঠিক নাই।

চলুন মন্দিরে যাওয়া যাক্! এবার অনুমনি আগেই উঠে দাঁড়িয়েচে, দেখে মনে হোলো যাত্রা শুভ।

আমার একটি কৌতুহলও ছিল এই ব্যাপারে সেটা এই যে,— কবচ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে অনুকুল কৃয়া কিছু দেখা যাবে কিনা। যখন মন্দিরে পৌছিলাম, পূজারী তখন ছিলেন না। আমরা সামনের যজ্ঞ মন্দিরেই বসলাম, তার সামনেই বিরাট নাটমন্দিরাদি। উপরের দিকে চাইলে, কি আশ্চর্য্য কৌশলে দেশের স্থপতি এই মন্দিরের ভিতর দিকের ছাদ নির্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করেচেন ভেবে মুগ্ধ হতে হয়। না দেখলে কথায় বর্ণনা করে বুঝানো সম্ভব নয় ভারতে এমন ভাস্কর্য্য আর কোথাও নাই। অনুমনি কৌতুহল পূর্ণ দৃষ্টিতে এখানকার কারু বৈচিত্রই দেখছিল। মাঝে মাঝে আমার দিকেও দেখছিল। আমার খুব ভালই মনে হল ওর বর্ত্তমান অবস্থা। অনেক দূরে নয় কাছেই ছিলাম। আমার দিকে দেখতে দেখতে এক সময় আমায় লক্ষ করেই বললে,—কাল আপনাদের বড কট্টই দিয়েছি আমি।

বলিলাম, তা ঠিক নয়, যাঁর ঘরে আপনি আজ ঘুমিয়েছিলেন সারাদিন, তিনিই যা কিছু করেচেন। তিনিই লক্ষ রেখেছিলেন---- আমি যন্ত্রের কাজ করেচি মাত্র।

এমন সময় পূজারী এলেন হাতে একটি ঝারি তার মধ্যে অনেক কিছু, আর একহাতে একখানি হুতন লাল কাপড়। কাপড় খানি অনুর হাতে দিয়ে বললেন,—ঐ খানে গিয়ে কাপড় খানি পরে এসো: মা ও মেয়ে উঠে গেলেন, পূজারীও মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অনেক লোক ছিলনা।

অল্লক্ষণেই দার পথে দেখা দিলেন পূজারী ঠাকুর,—অন্তকে সঙ্গে নিয়েই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, আমরা বাহিরেই অপেকায় রইলাম।

আরতির আয়োজন ওদিকে চলছে, সে এক চমংকার দ্বীপাধার, এমনটি সাধারণত দেখাই যায় না। অবশ্য এখন দেরী আছে তাহলে আয়োজনটি আগে থাকতেই করতে হয়। এই সব দেখেই এটি অতীব প্রাচীন দেব স্থান ধারণা হয়। সব কিছুই সুশৃদ্খল, আমাদের কালী ঘাটের মত নয়। অথচ কালী ঘাটের ঐ তীর্থ কত প্রাচীন কালের—বাহার পীঠের একটি, সেথা এমনটি দেখা যায় না কেন ?

অল্পকণেই অন্থমনি ধীরেধীরে মন্দির হতে বেরিয়ে এলো।
এখন আর সে মূর্ত্তিনেই, এক অপূর্ব লাবণ্য মণ্ডিত দেবী মূর্ত্তি

সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে প্রসন্ন ভাব, কপালে সিঁতুরের ফোঁটা, গলায় লাল ফিতার সঙ্গে বাঁধা কবচ,—দেখে আমার যে আনন্দ হোলো সে কথা আর বোলে কাজ নেই। পূজারী আচার্য্য, সন্ত্রিক মহিমা চরণের কপালে সিঁতুর টিপ পরিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন যে দশ দিনের মধ্যে যেন কবচ খোলা না হয়, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে হারের সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য্য হয়ে থাকবে। পিতা একটি টাকা দিয়া প্রণাম করলেন দেবীর স্থানে;—আসবার সময় একটি মালসায় কলা পাতায় ঢাকা প্রসাদ এনে দিলেন। পূজারী বললেন, মেয়ে আজ এই প্রসাদ খেয়েই থাকবে, রাত্রে আর কিছুই খাবে না।

যোগজীবনের কাছে গেলাম রিপোর্ট দিতে, দেখি তখনও নিজ আসনেই রয়েচেন,—নিঃশব্দেই ফিরে এলাম। নিজ শয্যায় বসে ভাবছিলাম কত কথা। সেই ট্রেনে একত্র আসার ব্যাপারটা, কি পরিণতি লাভ করলো তুই দিনে; এখনও শেষ হোলো কিনা কে জানে।

এবার যোগিবাবার সাড়া পেয়ে গিয়ে বসলাম, এবং সব কিছুই বললাম।

ইতি অনুর দেবী-কবচ ধারণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ। যোগজীবন বললেন;—

ভোমার প্রাণের টানেই মেয়েটির একটি সং গতি হোলো তুমি গোড়া থেকে এতটা পক্ষপাতি না হলে বোধ হয় এভাবের হোতো না। এতটা টান কি শুধু বিপন্ন অবস্থা বোলেই ?

তুমিই বলো তা ছাড়া আর কি ভাব থাকতে পারে। ওদের ঐ কথা যে শুনতো সেই সহামুভূতির চক্ষেই দেখতো যেমন তুমিও দেখেচো। খোঁটার স্থৃত্রটার উপর জোর দিয়েই বললেন, তা সত্ত্তেও তোমার মত এতটান কারো হোতোই না।

কেন বলোতো ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুলেই বলোনা, এতটা কায়দা করচ কেন ?

তখন সাধু বললেন, আহা চটোকেন, আমি কি বুঝিনা কিছু,—তুমি অতাগুলি মেয়ের বাপ, মেয়ের উপর তোমার জাত টান, তাদের তুঃখ তুর্গতি তুমি সহ্য করতে পারনা,—এ আমি বুঝিনি ভেবেচ। তা ছাড়া তোমার সেই মেয়েটি যার সঙ্গে ওর বয়সও আকৃতি প্রকৃতিগত ঐক্যই তোমায় এতটা আকৃষ্ট করেচে; এ যদি না বুঝবো তাহলে অবধৃত শিশ্ব আমি হতেই পারি না। যাক্ তোমার অনয়োরণিয়ান এখন স্থন্থ হবার পথে এসেচে তাই আমার আনন্দ। শুনে আমিও বললাম, মহতোমহীয়ানের কুপায় যে সেটা ঘটেচে এই জন্মই আমার এখানে আসা সার্থক মনে করচি। অতএব তোমার বজ্র এখন সম্বরণ করো।

দে রাত্র আমাদের মধ্যেই ঠিক হলো যে আমরা পরশু দিনই বিদ্ধাচল যাত্রা করবো যেহেতু আমাদের কিছু কাজই রইলো না, এখন মেয়েটি সারবার পথেই চলেছে মায়ের কুপায়। কথাটা শেষ করেই উঠতে যাচ্চি,—দরজার কাছে আবছায়ায় এক মূর্ত্তি; আশ্চর্য্য ব্যাপার;—যোগি বাবা কাচে গিয়ে,—আরে আমাদের অনুমা যে;—এসো মা এসো, বোসো, ব্যাপার কি? রাত্রে কেন বলো তো? পেটে কিছু পড়েচে কিনা আগে তাই বলো?

প্রসন্নমূথে অনু প্রবেশ করলে,—বললে, এই তো প্রসাদ পেয়ে এলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম কি কি ছিল প্রসাদে বলোতো;—
ভাতছিল, থিচড়ি ছিল হুখানা লুচি ছিল, ভাজা, ডাল, তরকারি

শেষে পরমানও ছিল। বললাম, আজ, চার দিন পরে অন পেটে গেল।

অন্নের গুণ এমনি অনুর মূর্ত্তি গতি সবই বদলে গিয়েচে। সে মেজেতে পা মুড়ে বোসলো। যোগী বাবাকে বললে, কাল সকালে আমি আপনার কাছে আসবো আমার কিছু বিশেষকথা আছে, জানিয়ে গেলাম আজ।



সাধু বললেন, মা গো তুমি আজ এতটা সহজ হয়ে আমাদের কাছে আসবে এতটা কল্পনাও করিনি। মায়ের কোলে এসে পড়েছিলাম তখন জানতাম না যে মা কেন এখানে আনলেন, কি উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

আচ্ছা, মা, কাল আবার দেখা হবে। যদি আসো তবে সকালে একটু বেলায়, সাড়ে আটটা নাগাদ এসো। আটটার আগে আমার ঘুম ভাঙ্গে না। সত্যি আপনি আটটা অবধি ঘুমান ?

প্রায় সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমাতে পারিনা, বেশী রাতটাই জেগে থাকি; ভোর বেলাটা ঘুমাই,—তাই দেরী হয়ে যায় উঠতে।

মনে আমারও একটা কথা এলো, বলেও ফেললাম, অনুকে—

উনি যদি রাত্রে আমাদের মত ঘুমাতেই পারতেন,—তাহলে কি কাল রাত্রে তোমায় বাঁচানো যেতো ?—উনি ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়ে বসে আছেন যে।

শুনিয়া যোগি বলিলেন, মাগো, ওর বাড়াবাড়িট। মোটেই সতিয় বোলে যেন নিওনা আসলে রামপ্রসাদই যথার্থ ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়ে ছিলেন,—ও দেইটে আমার উপর চাপিয়েচে। মেয়েটি বললে;—আচ্ছা, তা হলে সাড়ে আটটা নাগাদ আসবো। এখন আমি তা হলে যাই,—এই বোলে দাঁড়ালো,—গেলনা। একবার একটু উকিমেরে দরজার দিকে দেখলে তার পর অতীব নীচু গলায় বলচে,—দেখুন! আমার বাবা,—যে ভয়ানক শোক পেয়েচেন আপনি শুনেচেন সবই তো; আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েচে;—এই বয়সে এ আঘাত সহ্য করতে সবাই পারেনা;—সেই জন্মই ওঁর মাথার ঠিক নেই;—এখন এখান থেকে বাঁকুড়া যাবার জন্ম ছটফট করচেন। যেই দেখলেন আমি ভাল আছি, প্রসাদ খেয়েচি,—আমনি বাঁকুড়া যাবার ঝোঁক। বড়ই ব্যস্ত লোক—এখন আপন জনের মুখ দেখবার জন্মই বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন। আমরা কিন্ত যেতে চাইনা এখান থেকে না যান, আপনারা—

যোগজীবন বললেন,—উনি কি ছেলেমানুষ যে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমরা রাখবো।

মেয়েটি বললে,—আমরা কেন ওখানে যেতে চাইনা সে কথাটি আপনাকে না বললে ব্যবেন না। আমার জেঠামশাই, বিষয় ভাগাভাগির পর ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, কেশবসেনের দলে নববিধানের শিশ্য। তাঁর যে জামাই যোগেশবাবৃও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। ঠাট্টা করেন আমরা নাকি মাটির ভগবানকে পূজা করি—তা ছাড়া তিনি বিলাত ফেরত একেবারে পুরো সাহেবি চালে চলেন। বাড়িতেই বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদ, কক্টেল, করেন। আমরা কেউ শান্তিতে থাকতে পাবো না ওখানে গেলে—বাবা ওসব গ্রাহ্ম করেন না। তাই এই বিপদের পর থেকে আপনজন দেখবার জন্ম নেচেউঠেচেন। আমাদের আসল কথা, আমরা আপনাদের পেয়েছি, —মা বলেন, যেমন হারিয়েছি, তেমনি ভগবানের দয়াতেই আপনাদের মত আপনজনও পেয়েচি। আমার যে অবস্থা হয়েছিল, মা বলেন আপনারা না থাকলে যে কি হোতো ভগবান জানেন। —সেথায় আপনাদের কোথায় পাবো গ এই তুঃসময় আপনারা আমাদের ত্যাগ করবেন না।

আচ্ছা মা, কাল সকালে দেখা হবে, এখন—তুমি মা জগদস্বাকে ডাকো, উপায় তিনি করেই দেবেন ঠিক। যাতে তোমাদের কল্যান হয় তাই করবেন,—বিশ্বাস রেখো তাঁর উপর।

অনুমণি চলে যাবার পর যোগীবর গন্তার হয়ে গেলেন। বললেন, নাও ঠেলা,—কি ফ্যাদাদ জোটালে বলো তো,—এখন আমি কি করি! মা মা,—জয় মা, রক্ষা করো। একেই বলে কর্মাই কর্মকেটানে। একটা কর্ম্ম সামনে এসে পড়লো, বিপন্ন দেখে দয়াপরবশ হয়ে লাগলে সেই কর্মে; সেটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেলা তারই আনুসঙ্গিক আরও কর্ম এসে জুটলো, এখন ঠেলা সামলাও। শুনিয়া আমি বলিলাম,—সেটাও তে। তোমার ইচ্ছাধীন,—না করলেও তো পারো?

সকল ক্ষেত্রে কি নিজ ইচ্ছামত কর্ম ত্যাগ বা গ্রহণ করবার সুযোগ থাকে। এই বলচো তুমি, সবকিছু তাঁরই ইচ্ছানুসারেই হচ্ছি,—আবার কর্মের স্বাধীনতার কথা আনচো কি করে। বিশেষ এই ব্যাপারের সঙ্গে যে এক বিশেষ ঈশ্বরাভিপ্রায় প্রত্যক্ষ যুক্ত দেখচি একথা কাহাকেই বা বলি ?

এখন ঐ মহিমা চরণবাবুর কথাই ধরো,—কর্ত্তা তো খবর রাখেন না, এখানে কার অধিকারে এসে পড়েছেন, এ জানতে সাধ্য নেই তার। এখন মেয়েটি স্বস্থ হয়ে এসেচে, এবার যা মন চাইবে তাই করবেন। এদিকে যে আরও কাজ আছে তার হুঁস নেই।

কোতৃহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,মেয়ের মনস্থির হয়েচে, আর কাজ কি রকম, একটু খুলেই বলোনা। শুনে যোগীর চক্ষু ছটি উজ্জ্ঞল হয়ে উঠলো যেন ভিতরের আলো বাইরে আসতে চায়; বললেন,—কাতর হয়ে যখন একবার মেয়ের জন্ম আত্মসমর্পণ করেচেন, যতক্ষণ না সে কাজ সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ নিজ্জি কোথা? মহামায়া সহজেই ছেড়ে দেবেন মনে কারেচো। বিষয়ী লোক, যা কিছু বুদ্ধির পুঁজি বিষয়েই ঢালা রয়েচে, মা জগদস্বার উদ্দেশ্যের কথা কি বুঝবেন—বাবু?

সাধু যেন এখন আপন মনেই বলতে লাগলেন।

উনি তো বিদেশী,—ঐ যে মন্দিরের পূজারী, মাকে ভাঙিয়ে থাচে, তারাই কি জানে যে এই মা, দেবীটি কি বস্তু। ওরা শুধুই প্রচার করে,—মা বড় জাগ্রত। মায়ের দৌলতেই ধন, ঐশ্বর্যা ভোগ-বিলাস চলেছে তাদের। তাই, কতকটা আরুগত্য আবার কতক ভয়ও আছে। উৎসাহ বেড়ে যায় যখন কোন বড় যজমানের মানৎ অথাৎ মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই সব নিয়েই তো ওরা আছে—ভগবতীর তত্ত্ব কে করে?

তারপর, অক্তদিকে,—শাঁর জন্ম এই সিদ্ধ পীঠ, এত বড় একটা প্রকাণ্ড জনপদকে বল, বৃদ্ধি, ভরসা যোগাচ্চেন তাঁর কথা আর মনে আনবার দরকার নেই। নিজ দেহ প্রাণ উৎসর্গ করে যিনি এই

তারামাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, মাকে এই কেল্রে বাঁধলেন তাঁকেও ওর। ভূলে বদে আছে। অবশ্য কাল ধর্মেই এটা ঘটেছে। কিন্তু তিনি নিজ ইষ্টকেই জনহিতায়, তাঁর সিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। তারপর দিতীয় পুরুষ একজন এলেন, উপাসনা,— পূজার ভার নিয়ে, তিনি বললেন, এ তো শুধু তারা নয় ইনি উগ্রতারা। আদলে এরা নিম্নস্তরের। মায়ের শুধু তারা নাম, তাদের মনঃপুত নয় একটা উগ্ররকম বিশেষণ না দিলে তার বৃদ্ধি তার অনুভূতি তেমন জোরালো বোলে প্রমাণ হয় না। তাই উগ্র তারা, বজ্র তারা, এ তারা, দে তারা নামের উৎপত্তি। এক মা,—এ যেন হাল্কা, ঘর সম্পর্ক হয়ে যায় ;—তাই ভাষার অলঙ্কার জোডা লাগানো! পাগলেরা জানে না,—এক কালী বা তারাই সব,—আর কেউ নেই ;—তাঁরই অস্তিত্বের ঠেলায় ত্রিভুবন টলটলায়মান, কত ওলট-পালট হয়ে যায়;—এ ধারণা থাকলে ঐ সব প্রাণ চমকানো শব্দসম্ভার জোড়া দেবার প্রবৃত্তিই হোতো না। ওরে বোকা পণ্ডিত,—মাকে পেতে, মাকে বুঝতে, ঐ এক মা ছাড়া কোন শব্দই পর্য্যাপ্ত নয়। মাকে গয়না পরিয়ে বড় করতে চাস কেন, এটাতে যে মায়ের অপমান,—আর ভোর বোকামির পরিচয় বেরিয়ে পড়ে এটা যদি আভাষেও বুঝতিস তা হলে আর এ ছুর্মতি হবে কেন ? যতই ভাষার অলঙ্কার বাড়াবি, অলঙ্কার বিশেষণ চাপাবি ততই যে সেই পরম অস্তিহকে তুর্কোধ্য করে ফেলবি :—সামলানা তোর অহস্কারের খেলাটা !

একমনেই শুনছিলাম, এমন কথাতো আগে শুনিনি। বলতে বলতে এখন যেই থেমেচেন একবার, আমি যোগীর দিকে দেখলাম।
—একটু রহস্ত করেই জিজ্ঞাসা করচেন, কি ভাবচো ? বললাম, ভাবছিলাম, যে তোমার নামে মায়ের কাছে নালিশ চলে।

কি রকম ?

ধরো যারা উগ্র তারা, বজ্র তারা, বিত্যুৎজ্জালা, করালী এই সব নাম প্রচার করেচেন, তাঁরা যদি মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করেন দেখোতো মা, কালকের একটা বালক, তোমার মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের দেওয়া নাম নাকচ করে দিচ্ছে।—

একটু হেসে যোগি বললেন,—তথনই মা তাদেরকে বলবেন,
প্রথমাবস্থায় দূর থেকে আমার রূপের একট্থানি পেয়েই
আনন্দে তোরা এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেলি কেন নাম নিয়ে
বাছা:—আমার নামে এক রাশ শব্দ, অক্ষরের বোঝা চাপিয়ে
নিজের খুসীমত লক্ষ ঝম্প করে তো চলে গেলি;—এখন ওরা এসে
যদি আসলটা চিনে নিয়ে, শব্দের বোঝাগুলো ফেলে আমায় হাল্লা
করে দিয়ে থাকে তাইতেই আমার আনন্দ, ওরা সত্যই কাছে থেকে
দেখেচে বোলে। ওদের ওপর অত রাগ কেন বাপু ? ওরাও তো
ফেলনা নয়।

তারপরেও ওরা হয়তো বলবে,—তুমি বেশ মা তো, তখন যে আমাদের উপর খুব খুদীই হয়ে ছিলে, তাই তো অতো উৎসাহিত হয়ে ছিলাম আমরা। মাও বলে দেবেন;—প্রথম মুখেই কেউ তো সবটা পায় না; তোরা ঐ একটুখানি পেয়ে তারই আনন্দে এতটা বাড়াবাড়ি করেচিদ, সত্যকে দেখতে বুঝতে চাসনি, ভাব আর আনন্দই সম্বল করে ছুটেছিলি আমি মা হয়ে কি তোদের সেই আনন্দে জল ঢেলে দিতে পারি? তা হলে তোদের ছঃখ হোতো না? তখন আনন্দেই তাই সহা করেছি। রাগ করো না বাছা,—সত্যকে ধরে কথা কও,—অলঙ্কার, শব্দ আড়ম্বর তত্ত্ব নির্ণয়ের পরিপন্থি এটা ভুলে যাওয়া তোনাদের পক্ষে ভালো কথা কি?

এখানে যেমন বর্গভীমা তারা-মূর্ত্তি, তেমনি দক্ষিণেশ্বরের বর্ত্তমান পীঠতো রামকৃষ্ণই প্রতিষ্ঠা করেছেন ভবতারিণী কালীমূর্ত্তিতে ? যোগি বলিলেন,—মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেচেন রাসমণি,—আসলে বৃকতে হবে, রামকৃষ্ণ ঐখানে দিদ্ধ হয়েছিলেন, ফলে ঐটি সিদ্ধপীঠ হয়ে গিয়েচে,—এটা প্রতিষ্ঠা করিচ বোলে তাঁকে কিছুই করতে হয়নি। তত্ত্বটি এই যে, এইখানে তাঁকে কেন্দ্র করেই ভাগবতী শক্তির আবিভাব হয়ে গিয়েচে। ওখানেও যা এখানেও তাই। তিনি বললেন, হাঁ গো, ঐ একই স্থত্রে এখানকার বর্গভীমা আর দক্ষিণেশ্বরের ঐ ভবতারিণী বাঁধা। অবিকল একই তত্ত্ব। ঠাকুরও কি মাকে বলেননি, যে,—মাগো,—এখানে যাঁরা আন্তরীক টানে আসবে তাদের যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্রত্যেক সিদ্ধ মহাপুরুষেবই ঐটি শেষ কামনা তাঁর ইষ্টের কাছে। নিজেদের তো চাইবার কিছুই নেই;—সিদ্ধ হওয়া মানেইতো ইষ্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, তাঁর আর আলাদা করে চাইবার কি থাকলো? আবার বলচেন.—

তাঁরা তো জানতেন সাধারণ জীব কতটা অসহায়, বহিম্থী বোলে। তবু বিপদে অশান্তিতে নানা হঃখ্য বা পীড়নে অন্তঃ এই রকম একটা পীঠন্থানে বা সাধন কেন্দ্রে এসে আত্ম সমর্পণ করলে খানিকটা তো চৈতন্তুমুখী হতে সাহায্য করবে তাকে, এই আর কি। বিশ্বাস করে আশ্রয় নিলে পাওয়া সহজ হয়ে যায়। এখানেও দেখ বিশ্বাসটাই সবার বড়ো।

আচ্ছা এমনই চৈতন্তের ভূমি বা তীর্থক্ষেত্র, এমন পবিত্র স্থান অধ্যাতম সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, এখানে এত ব্যবসাদারি বিষয়, কারবার কেন? সব তীর্থে তো দেখেচি, হাট-বাজার, হোই-হাই নানা প্রকার শিল্পজাত পণ্য জব্য সম্ভার নিয়ে যেন যুদ্ধ চলচে তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে।

আহা, বাইরের শরীর দেশভূমির এতটা প্রসার, আর দৈব শক্তির কেন্দ্র হল ঐ দেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্রটি; ঐ একটুখানি বিশেষস্থানেই মহাণীঠ দেব বা দেবীর অধিষ্ঠান মন্দির; যারা বোঝে তারা বাইরে জাঁক জমক দেখে ভোলেনা। যারা বহিম্খী তারাই হাট বাজার মনোহারির দোকান দেখেই ভোলে। সাধক তাতে ভুলবে কেন ?

আমার ঘুম এসেছিল,—রাত এক প্রহর উত্তীর্ণ হয়েচে এবার শোয়া যাক, অনেক কথাই তো হল।

প্রহর উত্তীর্ণ হল জানলে কি করে ? শেয়ালগুলো ডেকেছিল শুনেছি। ওহো, তুমি দেখচি অনেক ঘাটের জল খেয়েচ।

পরদিন সকালে ঠিক সময়েই অন্থ এদেচে, তখন আমরা আজ কালের মধ্যেই বিন্ধাচল যাবার কথাই কইছিলাম। আমি উঠলাম এই ভেবে যে,—ওর এমন কথা থাকতে পারে যা আমার শুনার নয়। অন্থ বলে, আপনি উঠলেন কেন ?—বললাম, বাইরে আমার একটু কাজ আছে। শুনে অন্থ বললে, আচ্ছা, আমার কথা হয়ে গেলে কাজে যাবেন। বসতেই হোলো অগত্যা।

এবার মেয়েটি বড়ই গন্তার হয়ে গেল। তাই দেখে যোগজীবন বললেন, বলতো মা তোমার আসল কথাটি;—এবার আমি প্রস্তুত, কিন্তু অত গন্তীর হয়ে গেলে আমি ভয় পাবো যে। তখন সহজ ভাবেই মেয়েটি বললে,—

আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিয়ে এখন থেকে অধ্যাত্ম পথেই সারা জীবন কাটাতে চাই। আমায় আপনি বাঁচান এই সমাজের খপ্পর থেকে।

খুব ভাল কথা ;—বেশ, তোমার বাবা মা কি দীক্ষিত ?

হাঁ, উনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিশু। বাবা-মা ত্জনে একই সঙ্গে দীক্ষিত।

त्यम, त्मात्ना এখন जामन कथा এই यে मीका जर्थाए कात्म

একটা মন্ত্র দিয়ে তোমার মুক্তির যে ব্যবস্থা; সেটা আমার দারা হবে না, গুরুর নিষেধ কিন্তু দীক্ষা পেয়ে যে কল্যান তুমি আশা করো তা তোমার হোতে পারবে যদি তুমি আমার কথা মত উপদেশ মেনে চলো।

হাত ছটি জোড় করে নীচু মুখে অত্যান্ত আন্তরীকভাবেই অন্ত বললে,—আমাকে আপনার মেয়ে মনে করে আমার জীবনে কল্যাণের জন্ম, এক বিবাহ ছাড়া আর যা বলেন আমি তাই শুনবো।

এবার আমার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করেই যোগি এক বিশ্বয় জড়িতকঠে বলিলেন,—ও সাধ্বাবা;—এ মেয়েটি যে আমার অনেক উপরে চলে গিয়েচে দেখি। এঁটা তাহলে মায়ের উদ্দেশ্য তো আমার পক্ষে ল্যাটিন গ্রীক হয়েই রইলো, এতটা আশা করিনি। আচ্ছা অনুমা, তোমার হিতাকান্থী বোলে যদি আমাদের মনে করে থাকো, তবে কেন তুমি বিয়ে করতে চাওনা, তার আসল কথাটা বলবে—যদি বিশেষ কোন আপত্তির কারণ না থাকে।

না, আপনাদের কাছে বোলতে আমার কোন আপত্তি থাকতেই পারে না;—বলচি, দেখুন,—একটি পরম রূপবতী নারী, আমারই বয়স, আমারই আপনজন, তার যে তুর্গতি দেখেচি, তারপর চক্ষের উপর তার স্বামীকে যে নৃশংস পৈশাচিকভাবে হত্যা দেখেচি, তাতেই, বিবাহ ও সংসার সুথের উপর একটা এমনই বিতৃষ্ণতা এসে গিয়েচে যাতে এ জীবনে বিবাহ করে সুখী হতে পারবোনা। ও কাজে আমার কোন লোভ নেই। শুনেই যোগি বললেন,—আছা ওকথা থাক। এখন তোমায় তো কিছু নিয়ে থাকতে হবে,—কিছু কাজে লাগতে হবে, মা লক্ষী।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম ত্ বছর আগে ;—তারপর আর পড়তে ইচ্ছাই হোলোনা। ভাবলাম, কি হবে পড়ে, বড় জোর ৫০।৬০ টাকা মাইনের একটা চাকরী হবে, বড়জোর তাইতে নিজের খাওয়া টুকু হতে পারবে। জীবনে স্থা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তা ছাড়া আমরা বড়ই তুর্বল, একটা প্রকৃতিগত তুর্বলতা মেয়েদের আছে, তার হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় আছে কিনা জানিনা, এটাও এক তুর্ভাবনা হয়ে বসেচে আমার মধ্যে। তাই ভেবেছিলাম আপনার কাছে অধ্যাত্ম জীবনের নির্দেশ পাবো; —তাইতেই হয়তো ভাল হবে।

যোগি তাঁহার নিজের কথাটিই সম্নেহে বললেন,—মাগো, এই অবস্থায় তুমি যাকিছুই করতে যাবে তাইই হবে পরীক্ষামূলক বিষয়, তার ফলাফল অনিশ্চিৎ, পরিণামটা যা হবে দেটা আগে থেকে তো জানা যাবে না, শেষ পর্যান্ত তাইতে মন তোমার না থাকার সম্ভাবনাটাও প্রবল রয়েচে যে।

তা হলে আমার উপায় কি হবে,—বাঁচবার কি কোন উপায়ই আমার হবেনা ?

হবে, নিশ্চয়ই,—তবে সেটা তোমায় নিজশক্তিতে নিজের বৃদ্ধি দিয়ে নিজেরই মধ্যে আবিষ্কার করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কারো উপদেশে তোমার কিছু হবার নয়।

অনু একটু কোতুহলপূর্ণ কণ্ঠে বললে ;—কেন—কেন ?

কারণ তুমি সাধারণ,—সরল প্রাণ—পরনির্ভরশীল, গতানুগতিক বৃদ্ধি,—অথবা নিব্বিচারে গুরু উপদেশ অনুগামী মেয়েও নও, তুমি যে স্বাধীন চেতা, তীক্ষ্ণ বৃদ্ধিমতি; নিজ বৃদ্ধিতে চলতে না পেলে তুমি সুখী হবেনা।

তবে—আমার কি উপায় হবে, আমায় বাঁচালেন কেন আপনারা ?

আমরা তোমায় বাঁচাইনি তো;—তোমায় মারা বা তোমাকে বাঁচানোতে আমাদের হাতে আছে, কল্পনায়ও ওকথা মনে ঠাঁই দিওনা; ঐ ব্যাপারে আমরা ঠিক যন্ত্রের মতই কাজ করেচি,— যেমন মিস্ত্রির হাতে একটা যন্ত্র কাজ করে।

অনুমনি বললে,—দেখুন কথাটা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসচি যে ভগবানই কর্তা সব কিছুই করেন বা মানুষকে দিয়ে সব কিছুই করান, মানুষ তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। অথচ প্রত্যেক কাজ, ভাবনা-চিন্তা করা, নড়া-চড়া বলা, যা কিছু আমরা আপন ইচ্ছায় করি, এটা করব বা করছি আমিই কর্তা বোলেই তো করি;— আমিই এখানে প্রধান। ভাহলে আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হলাম কি করে এটা আমায় বৃধিয়ে দিতে পারেন ?

একট্ স্থির হয়ে বসো দিকি,—শোনো গো মা! ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—রহস্তটি এই যে,—মানুষের হাতের যন্ত্রটা, মানুষ ইচ্ছামত তার কাজের উপযোগি করে, কঠোর পরিশ্রম করেই গড়েচে; তবুও সে নিম্প্রাণ জড় একটা, মানুষের হাতেই তার নিয়তি যা কিছু কর্ম্মগতি। আর ভগবান, আপন আনলে থুসিমত যা স্প্রী করেন, তা মানুষের বৃদ্ধির অগম্য, তাঁর ইচ্ছার প্রাকৃত নিয়মেতে সহজেই স্প্রী হয়ে যায়,—সে যন্ত্র প্রাণময় জীবস্ত—তার গতি আছে শক্তি আছে—তার সন্তাবনাও বিপুল। কারণ তার মধ্যে চেতনারূপ, আমি, আছে,—সেটাই অহম কর্ত্রা। ভেবে দেখ তুই যস্ত্রের প্রভেদটা।

অনুমনি এতটাই স্থির হয়ে গেল মনে হল ওর যেন শ্বাদ প্রশাদ চলেচেনা। সাধু বললেন; শুনচো মা ?

হাঁ শুনেচি, বোলেই সে যেন জেগে ওঠলো। যোগি বললেন ;— একটু আগেই তুমি অধ্যাত্ম পথে জীবন চলাবার কথা বলছিলে, তুমি কি জানো অধ্যাত্ম জীবন কিরকম বা কি লাভ তাইতে ?

না তাতো জানিনা।

সাধু বললেন,—তাহলে না জেনেই তুমি যেতে চাইছো ?

তাইতো।

সেহ বিগলিত কঠে যোগি বললেন, তাহলে জেনে রাখো, মানুষ যে তাঁরই হাতের যন্ত্র মাত্র, আর তিনি মানুষ বৃদ্ধির অগম্য বিশ্বস্ত্রী ধাতা ও পাতা, একমাত্র নিয়ন্তা, এই তত্ত্বই প্রবেশ, একান্তে সাধনা ও সিদ্ধি ফলে সম্পূর্ণরূপে নিজ জীবনে সার্থকতা এবং নিরাপত্তাই চাইছিলে; এরই নাম অধ্যাত্ম পথে সিদ্ধিলাভ।

এবার অন্থ সহজ ভাবেই বললে;—এতো বুঝলাম বেশ, যেমন বললেন;—কিন্তু তাহলে নোয়াখালিতে যে ব্যাপার হোলো, ঐ ভীষণ হত্যা, পৈশাচিক পীড়ন হত্যা যথেচ্ছাচার এও তো সেই আসল, বিশ্বযন্ত্রী ভগবানেরই কাজ বোলেই বুঝতে হবে!

শুধু বুঝতে কেন নিশ্চিৎভাবেই ধারণা করতে হবে,—সত্যইতো তারই, তাছাড়া আর কার কাজ হতে যাবে ? আচ্ছা এর কার্য্যকরণ সম্বন্ধ বুঝাতে আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ;—বলোতো মা, তোমার বাবা কি করতেন।

নিজের জমী-জমা দেখতেন, চাষবাস করাতেন মজুরী দিয়ে।
টাকা ধার দিতেন জমী জমা বন্ধক রেখে, স্থদ নিতেন, দিতে না
পারলে আদালতে নালিশ করে ডিক্রি পেতেন,—আবার তা জারী
করতেন; অনেকেরই জমী জমা ঘর বাড়ি নিয়ে অনেক রকমেই টাকা
উশুল করতেন। আইন আদালত নিয়েই বেশীভাগ থাকতেন।
সাধু বললেন; সুধু তোমার বাবাটি নয় অমন শত শত ছেলে
মেয়ের বাবার আগে থেকেই ঐ কাজ করে এসেচেন তো।
আর আইনতোধনবানেরই পক্ষে। কিন্তু মা ভেবে দেখোতো আইন
সঙ্গত ভাবেই যার ভিটে মাটি গেল, তার প্রাণে কি লাগেনি,
ভিতরে ভিতরে কতদিনের জমা রীষ, ফলে যেই স্থ্যোগ এসেচে
অমনি তুর্দমনীয় বেগেই আরম্ভ হয়ে গেল ওদের যা কাজ। এটা
তুপক্ষেই পরমেশ্বরের সহজ নিয়মভঙ্কের ফল।

ঐখানেই শেষ নয়,—বুঝে দেখবার মত আরও কিছু আছে। পাশা পাশি বাস। একদল শিক্ষা সংস্কৃতি, ধন সম্পত্তিতে সকল দিকেই প্রভূত্ত করে এসেছে, অন্ত দল গায়ের জোর থাকতে পরিশ্রমে অকাতর, তাদের আগেকার অধিকার-স্মরণ করে কতটাই বা সহ্য করতে পারে ? তাছাড়া ধর্মের ক্ষেত্রে মত বিরোধ ; বিচারে ধর্ম বা জ্ঞানের ব্যাপারে সোজা সহজ মেলা মেশার ভিতরে কোন যুক্তিযুক্ত বোঝা পড়া নেই, স্বযোগ স্থাবিধা নিয়েই কারবার;— একদল হোলো অপর দলের ঘুণার পাত্র আর অপর দলের গায়ে জোর ত্বংসাহসিক হীনাচারে অভ্যস্ত—আবার তাদেরই পরিশ্রমে অন্ন উৎপন্ন করে লাভবান অপর পক্ষ। এই ভাবে কতদিন চলতে পারে 

প্রতিদন পর মৌকা তাদেরই এলো কুত্রিম মেজরিটির জোরে। সরকার ইংরেজ প্রসন্ন ছিলেন ওদের উপর তারপর সরকার বিরোধি উন্নত বাঙ্গালী হিন্দুর উপর এলো সরকারী জাতক্রোধ। ফলে ওদেরি সরকারী আমলেই স্থযোগ পেয়ে গেল আর যা করবার তা করলে। ওদের প্রবৃত্তি, ওদের বৃদ্ধি, কর্ম্ম শক্তি নিয়ে যতটা পেরেচে করেচে আগে থেকে জমা আক্রোশ মেটাতে। এ হল যন্ত্রে যন্ত্রে লড়াই,—কর্ত্তা দেখচেন স্বাধীন যন্ত্র তাঁর কেমন কাজ করছে। এর বেশী আর কি করতে পারতো। বুদ্ধির কারবার তো ওদের ঐভাবেরই, গায়ের জোর সতেজ ইন্দ্রিয় নিয়ে ভোগই ওদের কারবার: ওরা ঐ কাজই করবে তুপক্ষেরই যথন জীবনের উদ্দেশ্যই আলাদা। কাজেই ঐব্যাপারে তোমাদের ও কতটা নামিয়ে এনেচে সেটা ভেবে দেখেছ। একটা ঘুণা আর আক্রোশ তো রয়েই গেল, এর ফলে পরে—তোমাদের মধ্যেও হিংসা প্রবৃত্তি কম জাগায় नि.— (मिं) कि ভाলো হোলো? এটা এই খানেই শেষ नयू, আর দেখোনা এর জের কত দূর যায়—

সর্কনাশ! তা হলে উপায় ? সাধু বললেন;—উপায় অবশ্যই

আছে কিন্তু তা চায় কে? আছে উপায় ত্রকম। একরকম ব্যক্তি গত অর্থাৎ তুমি একটি ব্যক্তি, তোমার পক্ষে উপায় হোলো বৃদ্ধি পূর্বক ঐ দন্দের ক্ষেত্র থেকে সরে আসা। তুমি বৃবেচ যে হাতে স্থযোগ পেলেই নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্ম অপরের ক্ষতি করবার প্রার্থ্যতি বড়ই উত্তেজক এবং ভয়ানক ফলপ্রসব করে বিশেষতঃ যখন প্রতিক্রিয়ার সময় আসে। এ ভাবে অশান্তির জীবন, ভালো যারা সৎ ভাবাপন্ন লোক কখনই চাইতে পারে না। এমন কাজে না যাওয়া যাতে, নিজ কল্যাণের জন্ম অপরের ক্ষতিকরতে হয়। এরই নাম সংপথ। এটা ব্যক্তি গত উপায়। আর ঐ টাই সম্প্তিতে বা সমাজ গত হলেই সং সমাজ যেখানে বেশীভাগ লোকই ওটা ব্বেচে। সংভাবের একতা থাকলেই ও সব পাপ আর থাকবে না। এখন স্বাইকে ঐভাবে তৈরী, সে বিধাতার ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের সাধ্য নয়।

কথার মাঝে একবাধাঃ—পূজারী হন্দান্ত, হয়ে প্রসন্ন বদনে হাতে একখানা জন্ম পত্রিকার মত কিছু, হাজির। যোগির চরণে প্রণামান্তর নিবেদন করলেন কোথাকার এক বড় যজমান এসেচেন। এখানে যোগজীবন স্বামিজী আছেন শুনেচেন তাই দেখা না করে যাবেন না। তাঁর যা কথা নিজ মুখেই বলবেন এখন সুধু অল্প সময়ের জন্মই দর্শন প্রার্থী।

যোগজীবন বললেন;—দেখো, শশী! কাকেও বিমুখ করা উচিৎনয়, তুমি বলেদিও এখানে সবার সামনেই কথা কইতে হবে আর পাঁচজনের সঙ্গে একই মেজেতে বসে কথা কইতে হবে স্পেশাল ফেভার—

এই পর্য্যন্ত শুনেই;—যথা আজ্ঞা বোলেই আচার্য চলে গেলেন।

यां नि वललन, এই प्रिथ जानाकरि जान मत्न राष्ट्र ; नय ?

তা হোক এর মধ্যেও তাঁর অভিপ্রায় আছে। শুনে অমুমনি সসংকোচে বললে, তা হলে আমি এখন যাই;—বাধা দিয়ে স্বামী বললেন;—কেন মা, কোন তুঃখ্যে ?

উত্তরে কিছু বলবার আগেই পুজারী, তার পিছনে সসংকোচে প্রবেশ করলো স্থদর্শন এবং ভজ এক যুবা। বেশভ্ষায় যেন দীন হীন মনে হয়। একখানি আধ ময়লা ধুতি তার উপর গায়ে একখানি সাদা চাদর মাত্র। পায়ে ধুলী ধুসর চটিও ছিল।

এ রকম ভড়চায্যি প্যাটেণ্ট সম্ভ্রান্ত ঘরের তুলাল তো আশা করিনি। প্রথমেই এই হোলো সাধুর পিলে চমকানো সন্তাষণ; মনে হোলো, সাধুর কি মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি ? এই ভাষা শুনে অনুমনি বিস্মিত দৃষ্টিতে, শশীকান্ত পুজারী বিপন্ন দৃষ্টিতে আমিও কতকটা অবাক দৃষ্টিতেই চেয়ে দেখলাম সাধুর দিকে। ঘিনি এলেন তাঁর মুখ খানি হাঁ হয়ে গিয়েচে; কিন্তু সাধুবাবার মুখে কোন বৈলক্ষণই দেখা গেল না যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন কেবল শ্রামাচরণ লাহুড়ী মশায়ের মত বুজু বুজু চক্ষে দেখচেন নবাগত যুবার পানে।

দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি দেখে আমি বললাম,—বসুন। আমার পাশেই বদলো।

সব চুপ চাপ ;—শশীকান্ত বললে, মন্দিরে আমার কাজ, আসি, বোলে প্রণাম করেই চলে গেল।

বেশ সৌম্য মূর্তিটি;—বলো বাবা তোমার কথা। নিঃসঙ্কোচেই বোলো; সাধু বললেন।

ছেলেটি একবার অন্তর দিকে চেয়ে দেখলে; তাই দেখে সাধু বললেন; ওঁর মামলাটাও সঙ্গীন, কোন চিস্তানেই তুমি নিঃসঙ্কোচেই বলে যাও।

ছেলেটি আরম্ভ করলে ;—আমার নাম সুধাংশু ভদ্র ; গত ৪৩

সালে আমি বি, এসসি পাশ করে চার বছর শিবপুরে এঞ্জিনীয়ারীং পড়েছিলাম ;—এমনই সময়ে আমার মা মারা গেলেন ; তাইতেই আমার সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল! আমি আর পড়াগুনায় মন বসাতে পারিনি। পিতামাতার একই সন্তান আমি, মায়ের স্নেহেই গড়ে উঠেচি। বাবাও আমায় থুবই ভাল বাদেন, কিন্তু মায়ের জন্মই আমার এই অবস্থা দেখে বাবা ভাবলেন আমাকে শাস্ত করতে হলে বিবাহ দেওয়া দরকার;—আর আর বর্ষিয়সী বাড়ির আপন জন জেঠাই খুড়ি পিসরা সবাই একমত হয়ে আমার বিবাহের চেষ্টাই করতে লাগলেন। এক ধনবানের স্থন্দরী কন্সা পাত্রী দেখে দিনস্থির পর্য্যন্ত হয় আর কি! আমার হুঃখ্যটা কেউ वुबालना आमि वाधा हराइहे शालिए राजनाम। वाष्ट्रिक मा तिहे, আমি থাকবো কেমন করে, মা আমার বাডির স্বটাই জুড়েছিলেন। বাবাও ভীষণ শোক পেয়েছিলেন কিন্তু এখন স্ব কিছু তাঁর কর্ম্ম পন্থা গিয়ে পড়েছিল যেমন করেই হোক আমার বিবাহ দেওয়ার কাজে। আমার মধ্যে দারুণ বিতৃষ্ণা কাজেই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর নিজেকে বাঁচাবার কোন উপায়ই রইল ना। পालिए वाँठलाम जात्र এकथान পতে মনের कथा जानिए গেলাম।

চারটি মাদ,—আমি দারা দক্ষিণ ভারতটা ঘুরে বেড়ালাম। প্রায় দেড় মাদ কাটিয়ে ছিলাম কন্তা কুমারীতে। বাবা পত্র দিতেন, টাকা পাঠাতেন, তাঁকে লিখতাম যখনই যেখানে থাকতাম; এমন কি শেষে তিনি একথাও লিখলেন যে আমার অমতে তিনি আর কখনও বিবাহের চেষ্টা করবেন না। তখনই আমি ফিরে এলাম। এদে দেখলাম ঘরে এক মা এদেছেন। আমার পুরাতন চাকরের মুখে আরও শুনলাম,—যে মেয়েটি আমার জন্ত পছন্দ করে ছিলেন তাঁকেই তিনি গৃহলক্ষী করেচেন।

সাধু বললেন,—চমৎকার, তাহলে তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েচেন বলো, বাবার বয়স কতোছিল ? আট চল্লিশ,—সুন্দর শরীর,—দেখবার মতই চেহারা।

এই দেখ সংসারের খেলাটা। বাবার সঙ্গে তোমার দেখা—

হাঁ, আমি এসেছি শুনেই তিনি আপনি আমায় সম্নেহে ডেকে কথা বললেন,—তোমার কোন কাজেই আর আমি বাধা দেবনা তোমার যেমন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা তুমি থাকবে; তোমার জীবন যে ভাবে ইচ্ছা কর তুমিই চালাও যথা সাধ্য আমার সাহায্য তুমি পাবে। এখন তুমি সম্পূর্ণ ই স্বাধীন।

সাধু বললেন,—বেশ কথা,—তা এখন আমার কাছে কেন ?

আমি সংসার কোরবোনা, এখানে আচার্য্যকে আমি কোষ্ঠি দেখিয়েছিলাম; তিনি বলেছেন আমার ছর্দ্দিন কেটে গিয়েছে, এখন শুভ সময় এসেছে। আপনি আমায় উপদেশ দিন; আমি এখন সন্নাদী হতে চাই। শুনে যোগি বললেন;—তা চাওয়া তো ভালই,—এখন তোমার কি যথার্থ বৈরাগ্য জন্মেচে, বলতো বাবা, যে বৈরাগ্যর তেজে সন্ন্যাস নেওয়া যায় ? —সন্ন্যাস নিলে তুমি কি নিয়ে থাকবে।

কেন দিবারাত্র ভগবানের নাম করবো। সাধু বললেন,—সন্ন্যাস না নিয়েও তো তা করতে কোন বাধা নেই তোমার। সন্ন্যাসের মুখ্য প্রয়োজন টা কি ? সুধাংশু মাথা চুলকাতে লাগলো। তার পর বললে,—তা হলে আমায় আপনি কি করতে বলেন ?

হাঁ গা তুমি কি খোকা? তোমার বুদ্ধি জ্ঞান হয়েচে, যা তোমার ভাল লাগে তাই করবে। এক কাজ করো না মায়ের একখানা বড় ছবি রেখে খুব দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে সাজাবে, মালা পরাবে, ধূপ ধুনো দিয়ে পূজা করবে, সামনে বসে ধ্যান করবে, সর্ব্বদাই মাকে ভাববে।

সুধাংশু চুপ করেই রইলো সে কি ভাবছিল তা জানি না, খানিক পরে সে বললে,—দেখুন আপনি আমায় এতটা হেয় ভাববেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। প্রীলোক বিধবা হলে যা করে থাকে আপনি আমাকেও সেই ব্যবস্থা দিচ্ছেন—তারা যে সময়ে ঐভাবে নিজ জীবন সার্থক বোধ করতো এখন সে কাল নয়;—তারপর হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ চলন নেই, আর এই হেয় তুর্বল সমাজে নারীর উন্নতি, সম্ভাবনার সকল পথই বন্ধ ছিল, এখন সে দিননেই, আপনি কোথায় আমাকে র্যাশোনাল ফুটিং একটা যাতে পাই তাই করবেন তা নয়, যা-তা একটি সেন্টিমেন্ট্যাল,—এ আমি কল্পনাও করিনি,—আমার মাতৃভক্তিকে ব্যাঙ্গ করে—এই সব বিধান দিচ্ছেন।

তোমার খুদি মত চাওয়াটা সে তোমার মরজি—কিন্তু গ্রহণ করবার কেপ্যাদিটির কথা ভেবে দেখেছ কি ? তোমার অধিকার কতটকু ?

কি করবো তাই বলে দিন।

সেটা যে তোমার নিজেরই করবার।

যদি আমি তা না পারি ?

তাহলে আমি বলবো, যে সময়ের যা; যদি ক্রিয়েটিভ এনারজি কিছু থাকে তো আপনা থেকেই তো বেরোবে। একটা কাজ ধরে যেতে হবে তো, কালকাটাবে কি নিয়ে? তোমার বাবা এমন একটিভ লোক তুমি এতটা প্যাসিভ, ম্যাদামারা কেন ?

দেখুন অনেক আশা নিয়ে এসেছি;—এমন করে গায়ে জল তেলে দেবেন না।

তুমি তো সন্ন্যাসী হতে চাও,—জানো কি তার কোয়লিফিকেসন ? কি করে জানবো, আমার পক্ষে কি তা জানা সম্ভব ?
তাহলে ভালো এবং যথার্থ সন্ন্যাসী হতে গেলে যা দরকার
আগে তাই কর।

সে বললে; বলুন।

ঠিক আমার উপদেশ মত চলবে তো ?

নিশ্চয় চলবো, না হলে এতটা এসেছি কেন ?

মন দিয়ে শোনো, তাহলে আমি প্রথমেই বলবো, এত বংসর তপস্থা করে যে বিজাটি লাভ করেছ তারই পূর্ণ স্থযোগ নিয়ে একটা কাব্দে লাগাও, হেড্ আর হার্টা এক করে লেগে যাও তারপর বিবাহ করো। গার্হস্ত ধর্মের ভিতর দিয়েই পথ;—যথাকালেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

তা হলে সেই বাবার আশ্রয়েই যেতে হবে ?

হলেই বা—তাঁর কাছ থেকে তুমি তো নিস্কৃতি পাওনি; তুমি গিয়ে তোমার বাবার সংসারেই ঢুকবে আর বিবাহ করবে যাকে সে তাকে নিজের সংসারই করে তুলবে। সে সব তোমায় দেখতে হবেনা,—বিধাতার সনাতন নিয়মের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সবঠিক হয়ে যাবে, এঞ্জিন যেমন ট্রেন টেনে নিয়ে যায় সেই রকমই তোমার শক্তি নিজ গতিতেই নিয়ে পোঁছে দেবে তোমার লক্ষ স্থলে; পরলোকগতা জননীও আশীর্বাদ করবেন।

স্থাংশু,-বেশ ভিজে গিয়েচে। এখন অন্নমনি উঠে দাঁড়ালো, প্রণাম করতে গেল; যোগি বললেন আর একটু বোসো মা,-এখনও কাজটি শেষ হয়নি।

অনুমনি বোসলো, আর প্রশ্নভরা চক্ষে সাধুবাবার দিকেই চেয়ে রইলো। ছেলেটির দিকে চেয়ে, সাধু বললেন, তোমার ব্যাপার জো সব শোনালে এখন এই যে মেয়েটি এর ব্যাপারটা শোনো; অভিজ্ঞতা বাড়বে, নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারনে সহায়তা করবে। তারপর

আমার দিকে ফিরে বললেন ;—ভাই, তুমিই স্বটা বলো, ভোমার সঙ্গে এদের যোগাযোগ থেকে ;—

এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে, সেই ট্রেনের কথা মব এবং এখানে এসে যা যা ঘটেছিল, আগাগোড়া সব কিছুই,—এমন কি দীক্ষা নিয়ে অনুর সাধন ভজনের অভিপ্রায় পর্য্যন্ত—সব কিছুই বলতে হোলো। আমার কথা শেষ হলে এখন যোগি বললেন,—আমার একটা কথা রাখবে,—অনুমা!

আজ্ঞা করুণ,—অমন করে বলচেন কেন,—

কারণ আছে তাইনা বলিঃ—শোনো, তুমিতো ছেলেটির সকল কথা, যা আমি, তুমি, ইনি (আমি) সবাই শুনেচো,—এখন আমার অনুরোধ, এক্ষেত্রে ওঁর কি করা কর্ত্তব্য, ওঁর যথার্থ কল্যান যাতে হয়,—কথাটা তুমিই বোলে দাও।

অনু নিঃসক্ষোচেই বললে,—আমার মনে যা হয়েচে তা বলতে পারি, তিনি কি নেবেন সে কথা ? শুনে সাধু বললেন,—উনি নেবেন কিনা সেকথা নয়, এখন ওঁর কি করা উচিৎ বোলে তুমি মনে করো সেইটাই আসল কথা।

তিনি তো চার বছর ইঞ্জিনীয়ারীং পড়েচেন বললেন, আর একবংসর মাত্র বাকী; এখন ওঁর কোস টি কমপ্লিট করাই প্রথম ও প্রধান কাজ, তারপর ভাল পাস করতে পারলে ভালো সার্ভিস পাওয়া যাবেই,—তারপর স্বাধীন জীবন,—

সঙ্গে সঙ্গেই সাধু ৰললেন, চমংকার,—জয় মা! তারপর ছেলেটিকে বললেন, কেমন বাবা কথাটা লেগেছে ?

লেগেচে, বোলে মুখ খানি নীচু করেই রইলো,—শেষে বললে, বর্ত্তমানে এর চেয়ে আর ভালো কিছুই হতে পারেনা, তাও বুঝি, কিন্তু আমার মনে জোর পাচ্ছিনা, যেন—

সাধু বললেন, সত্য কথাটা এই যে,—মায়ের মৃত্যুতে যে

অন্তরের স্নেহও প্রীতির মুখ্য সহযোগটি হারিয়েচ এখন তুমি সেইটির কাঙ্গাল হয়েই ঘুরচো, সেই জন্মই তোমার বিবাহ করাই উচিং।

এখন কিন্তু যদি আমায় কলেজে চুকতে হয় তা হলে সময় নষ্ট করা চলবে না, বিবাহের ব্যাপারে তো সময় চাই; এদিকে সামনের মাসেই কলেজের সেসান আরম্ভ,—

বিবাহের ব্যাপারে প্রিভার অনুমতির দরকার হবে কি ?

না,—দেদিকে আমায় সম্পূর্ণ ই স্বাধীনতা দিয়েচেন;—হয়তো খুসীই হবেন শুনলে।

তাহলে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, অন্তু-মা,—মা জগদম্বার ইচ্ছা জেনেই বলচি, তুমিই এ ছেলেটির ভার নাও, এতে উভয়তঃ কল্যান। তোমরা ছজনে একই ঘাটে এসে উঠেচ নৌকা ডুবির পর।

কভক্ষণ ভেবে অনু বললে,—বাবাকে বলবার ভার আপনার কিন্তু—

ভালো, তাই হবে। একেই বলে বিধাতার নির্বন্ধ—,এই জন্তই তোমরা এইখানেই এসেছ—মার এ বিধান আমার নয়, ঐ বিধাতারই, এটা বিশ্বাস করো ?



11 5 11

নিরবচ্ছিন্ন সুথ কামনা করে সবাই; কিন্তু সন্ধান জানে না, কি ক'রলে বা কোন অবস্থায় তা স্থলভ। তাই সাধারণের ধারণা যে মন্থয়জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুথ সন্তব নয়। কোন ভাগ্যবানের হয়তো কোন বিশেষ একটা অবস্থায় মনের সুথ বা সাম্য একটু দীর্ঘস্থায়ী হ'ল, তারপরই যখন অবস্থা পরিবর্তিত হ'য়ে তাকে চঞ্চল ক'রে তুললে, তখনই তার অনুসন্ধানের বিষয় হবে কেমন ক'রে সেই অবস্থা আবার আসে; কিন্তু তা আর কখনও আসে না, প্রাকৃত নিয়ম বা বিধির বিধানেই যা আদে তা নৃতন, তাকেই মানিয়ে নিয়ে তার মনকে ভরাতে হয়।

কেই কেউ বলেন, একজন সুখী হ'তে পারে যদি তার সকল কর্মাই ধর্ম অনুমোদিত হয়। কিন্তু ধর্মবোধতো সবার সমান নয়; তাই অপরকে সুখী করাই নিজের জীবনে সুখী হবার সব চাইতে সহজ উপায়, এই কথাটি আমাদের বন্ধু ব্যান্কট্-রত্নম্ নাইডুবলতেন।

দক্ষিণ ভারতের রেলপথের বিখ্যাত ষ্টেশন বেজওয়াড়া; শহরটি বড়। আমার বন্ধু ব্যান্কট্-রত্বম্ নাইডু ঐ শহরে একজন গণ্যমান্ত এবং বরেণ্য ব্যাক্তি। বাঙ্গালীর প্রতিভার উপর একটা সহৈতৃকী শ্রন্ধা ছিল তাঁর এমন অনেক বড় বড় দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী শিক্ষিত লোকেরই তখনকারদিনে ছিল; হয়তো এখনও আছে। এখন নাইডু একজন ধার্ম্মিক বলেই তাঁর প্রসিদ্ধি, তার উপর ধনবান উচ্চ শিক্ষিত, ঐশ্বর্যশালী এবং বিনয়ী। আবার ভারী সৌখীন এবং

বন্ধ্বংসল। ইস্তাম্বুল থেকে আতর আনিয়েছেন,—বুলগেরিয়ার গোলাপের,—উংকৃষ্ট স্থান্ধ, তাও বন্ধুদের মাখানো চাই। প্রশস্ত ভদ্রাসনের কাছেই ঠাকুরবাড়ী, দেব মূর্তির প্রতিষ্ঠা, পূজা, ভোগরাগ, সাধুসস্তদের সেবা, নিত্যনৈমিত্তিক সকল রকমের ব্যবস্থাই আছে। বিশেষতঃ সাধুসঙ্গে, সংবিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনাতার জীবনের একটি উচ্চস্তরের বিলাস। এ কথা ওখানকার স্বাই জানে; আমরা সাত আটশো মাইল দ্রে থাকি, ভিন্ন প্রদেশবাসী হ'লেও আমরাও জানি। তখন আমি ঐ অঞ্লে ঘুরছিলাম;—মধ্যে মধ্যে তাঁর আতিথ্য উপ্রভোগ করতাম।

এখন বয়স তাঁর পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে,—আজও তিনি
নিঃসন্তান। অনেকেই বলেন, নাইডুর এত সাধুসঙ্গের উদ্দেশ্য,—যদি
সাধুদের মধ্যে এমন কাকেও পাওয়া যায়, যিনি নিজ দৈব শক্তিতে,
তাঁর একটি সন্তান লাভের আকাজ্ফা পূর্ণ করে দিতে পারেন।
কিন্তু আমার মনে হয়, নাইডুর জীর হয়তো সে উদ্দেশ্য থাকতে পারে
কারণ তিনি যাগ যজ্ঞ সন্তয়নে বিশ্বাসী; অনেককিছু করিয়েওছেন।
কিন্তু নাইডুর মত উচ্চ শিক্ষিত অবিশ্বাসীমনা একজন যথার্থ
আধুনীক লোকের ঐ উদ্দেশ্যে সাধুসঙ্গ একেবারেই অসঙ্গত কল্পনা,
—কারণ বিবাহিত দম্পতির দীর্ঘকাল সন্তান না হওয়ার বৈজ্ঞানিক
কৈফিয়ং তাঁর ভালরকমই জানা আছে। সে যাই হোক, এখন
তিনি এক বিচিত্র পরদেশীয় সাধু নিয়ে পড়েছেন, এমনই সময়ে
অতিথিরূপে আমার আবিভাবে তাঁর সংসারে।

প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করলেন,—এক অদ্ভূত সাধুর আবির্ভাব হয়েছে এখানে। ভারী স্থানর হিন্দী বলেন, উত্তি বলেন, একজন ইংলিশম্যানের মতই ইংরাজী বলেন, আমাদের মতই টেলেগু আর তামিলও বলেন, যেন তামিল নাড়ুর লোক। অসাধারণ মানুষ;—কিন্তু কোন প্রদেশের মানুষ কেউ জানে না। উড়ে নয়তো? জিজ্ঞাসা করলাম। অবশ্য তার সঙ্গে সঞ্চে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের সেই, সড়া অন্ধা'র গল্পটাও বলতে হ'ল; শুনে খানিক হাসাহাসির পর স্থির হ'ল কাল গিয়ে পর্ব্বতের উপরে রামায়ৎ সাধুর আশ্রামে চক্ষ্ কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা যাবে।

বেজওয়াড়া ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে পর্বতের উপরেই তুর্গা মন্দির;—নাইডুর সেথা নিত্য যাতায়াত। মা তুর্গার ভক্ত কিনা তা জানিনা তবে ঐ পুরানো মন্দিরটি সংস্কারের ভার নিয়েচেন নাইডু গারু। এখন সেই মন্দিরে চলছিল মার্বেল পাথরের কাজ। এখানে যেসব পাথর দেবীর মন্দিরে লাগানো হচ্ছে, তার বৈচিত্র ইটালিয়ান মার্বেলকে হার মানিয়েছে। বেজোয়াড়া থেকেই মাচারলা লাইন পশ্চিম দিকে গিয়েছে সেই লাইনে রান্টাচিন্তালায় এই পাথরের খনি; এখান থেকেই এখানে আসছে পাথরের ফালি, লম্বা লম্বা সাইজ, নানা আকারই পাচ্ছে। এইসব প্রত্যহ দেখা শুনা, বন্ধু বান্ধবদের দেখানো, তাদের মতামত নেওয়া, আবার তাই নিয়ে আলোচনায় তাঁর প্রবল উৎসাহ।

এখন ঐ ছুর্গা মন্দির থেকে খানিকটা দক্ষিণে গেলেই রামায়ৎ আশ্রমটি। নাইডু গারুর ঐ নবাগত এবং আমার অপরিচিত্ত সাধুটি ঐখানেই নাকি আসন করেছেন। নাইডু মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যেই তাঁর কাছে আসেন, কত কথা নিবেদন করেন। নানাভাবেই সাধুকে প্রসন্ন করে তাঁকে কিছু দান গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেন। সাধুর কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষই নেই, এই পর্যন্তই তাঁদের সম্বন্ধের কথা।

একটুকুই জানা হ'য়ে গেল, আমার পক্ষে তাই ঢের।

পরদিন সকালে একেবারে তুর্গামন্দির প্রাঙ্গনে উঠলাম। মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ, এই সকালে, তখন সাড়ে সাতটা, এখন সাধুর কাছে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। প্রভাতে সাধুদের বিরক্ত করার অধিকার নেই,—অবশ্য তাঁর আজ্ঞা থাকলে সভন্ত কথা। শেষে একটু উকি মেরে দেখেই চলে যাব এই মনে করে ঐ সাধুর আশ্রমে গিয়েছি;—দেখি কেউ নেই। বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়েছেন; এইভাবে প্রথম উভামে নিরাশ হয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাকেইবা বোলবো অন্তর্য্যামী জানলেন। একটা ভয়ও ছিল, বিরক্ত হয়ে সাধু এখান থেকে চলে যাননি তো!

## 11211

চলেই এলাম আমি, এদে বসলাম ষ্টেশনে, প্ল্যাটফরমের উপর এক বেঞ্চে। সাধু দর্শন হোলোনা, এখন এই-জনশ্রোত দেখতেই রইলাম। বিচিত্র এই মানব সমাজ, নানা প্রকৃতির মানুষ,—তার মধ্যে একধরণের মানুষ যারা গায়ে পড়ে আলাপ করে, মেশে, তারপর বিচ্ছেদ ঘটাতেও বেশী দেরী হয় না। নিজের কাজ যতই থাক পরচর্চার সময়াভাব হয় না। এমনই এক জনের সঙ্গে দেখা হওয়া আমাদের যতই অক্লচিকর হোক না কেন শেষ অবধি দেখা যায় সে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ করেচে।

অসংখ্য, যাত্রীই দেখছিলাম। তারই মাঝে এক মূর্ত্তির সঙ্গে দেখাদেখি, খানিক পরিচয়ও ঘটে গেল—লোকটি বাঙ্গালী, পোষাকে আধুনিকতার ছাপ দেখেই বলচি। লম্বা দোহারা শরীর, পরণে ধোপদোস্ত চলচলে পাজামা, তার উপর ঐ রকমের পাঞ্জাবী, ডানদিকে বোতামের সার, পায়ে নৃতন স্থাণ্ডেল, মাথায় গান্ধি ক্যাপ। প্রোচ বয়স হলেও মূখে যৌবনের চপলতা, তার মধ্যে ঘন চুলে প্রায় মাঝ বরাবর সিঁথে, মাথার ছ'পাশের জুলপির চুল বেশী পাকা। মানানসই পাতলা জ্ব, ছোট ছোট চক্ষু তার, তারা ছটি একটু কটা;—কেমন একটা ছটফটানি নিয়েই তিনি ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর, আমার সামনাসামনি। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন, তারপর হন্হন্ করে কাছে এসেই একগাল হেদে,—বাঙ্গালী! নিশ্চয় ? বলে ত্ই কাঁকালে হাত দিয়ে বুক চিভিয়ে থমকে দাঁড়ালেন;—য়েন বিচক্ষণতার প্রতিমৃতি।

যেই, আজে হাঁ, বলেছি, একেবারেই পাশে এসে বসলেন।

আমার নাম কৈলাসপতি রায়, আজ প্রায় এক উইক এখানে এসেছি, আরও দক্ষিণ দিকেই যাবো, সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ইচ্ছে আছে। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই, আমার পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন আরম্ভ হল;—কে আমি, এখানে কোথায় এসেছি, কোথা যাবো, কত দিনের জন্য, উদ্দেশ্য কি, কবে এখান থেকে যাবো এবং কোন্দিকে? আগে কোথা ছিলাম, আগে এসেছিলাম কিনা ইত্যাদি প্রায় দশ মিনিট কাল প্রশ্ন-উত্তরের ঝড় উড়িয়ে শেষে বললেন,—আপনার কথা তো সবই বললেন, আমার কথা কিছুই জিজ্ঞাসাকরলেন না তো।

বললাম, আগ্রহের অভাব, বুঝতেই তো পারচেন।

ইতিমধ্যে তিনি জেনেই নিয়েছিলেন,—আমি এখানে বন্ধু কপুতে শ্রীমান ব্যান্কট্ রত্মম নাইডুর আশ্রয়ে তাঁর অতিথি হয়েই আছি। তিনি এখানকার একজন মহামান্ত, বরেণ্য, ধনৈশ্র্যশালী সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সবার উপর একজন ইণ্ডাপ্তীয়ালিস্ট। তার উপর ধার্মিক বলে, এখানে যতগুলি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ, তাঁর দানের প্রসিদ্ধিও কম নয়, এসবও তিনি শুনেছিলেন এখন কথা প্রসঙ্গে তাঁর কথাই এনে ফেললেন, বললেন,—তাঁর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েচে, লোকটা কালচার্ড, বাঙ্গালীর গুণগ্রাহী; —বেশ সৌখীনও বটে;—বাড়ির কাছেই একটা ঠাকুরবাড়ি আছে না ? সাধুসন্ত বৈরাগীদের আডো, লোকটা ভিতরে ভিতরে কি

রকম কে জানে বাইরে থেকে যেন রিলিজিয়াস মাইওেড**্মনে** হয়, না ং

উত্তর দিলাম, হাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি কি সি-আই-ডি অথবা—

ইনসিওরেন্স এজেন্ট! হাঁ, মাঝে মাঝে ও কাজও করে থাকি, ঠিক ধরেচেন।

তা হলে তো সবই জানেন দেখচি ?

তা জানতে হয় বৈ কি;—আরও জানি সেদিন নাইডু একজন সাধুকে অপমান করে তাঁর ঠাকুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে ঠিক অপমান নয়, একটু তাচ্ছিল্য করে যা তা বলেন, তাইতেই তিনি চলে যান, পরে চেষ্টা করেও আর ফেরাতে পারেন নি। আপনি জানেন না এ কথা?

বললাম,—মোটে পরশু রাত্রে আমি এসেছি, তাঁর বসত বাড়িতেই ছিলাম, ঠাকুরবাড়িতে কবে কি হয়েচে জানবো কি করে সব বৃত্তান্ত? তবে তাঁর কাছেই একটু আধটু শুনেচি ঐ সাধুর কথা।

তা হয়তো ঠিক, কিন্তু এ নিয়ে এখানে নানাকথা হয়েছে,
—আমি সাতটা দিন আছি তো, দেখলাম শুনলাম আনেক
কিছুই; যদিও আমি ঐ সাধু ফাধু বেটাদের বিশ্বাস করি না, বরং
ঘুণাই করি ঐ সব অকর্মণ্য ভণ্ড তপস্বীদের।

এতক্ষণে আমার অসহা হয়ে এসেছিল এই লোকটির সঙ্গ;
এবার আর কোন কথা না বলে একেবারেই উঠে পড়লেম, বেশ
জোরেই পা চালিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছি। ফিরে দেখি লোকটিও
আসচে; মতলবটা বুঝতে একটু দাঁড়িয়েচি;—কাছে এসে একটু
অপ্রতিভের মত হেসে বললেন,—বিরক্ত হয়েচেন হয়তো, কিন্তু
আমি মিথ্যা বলি নি; সে সাধুকে আমিও দেখেচি, পাগলাটে—

ভিথিরী ক্লাদের, মনে হয় বাঙ্গালী; তুর্গামন্দিরের কাছে রামানন্দীদের একটা আশ্রম আছে সেইখানেই থাকে; সত্য মিধ্যা একবার চাক্ষুদ প্রত্যক্ষ করেই আস্থান না।

আর কথাটি না কয়ে বেরিয়ে এলাম! এতক্ষণে বোধ হয় সাধুকে পাওয়া যাবে ভেবেই যথার্থ বলতে কি মনের অগোচরেই কে যেন আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ পাহাড়ের উপর হুর্গামন্দিরের কাছে সাধুর আশ্রমের দ্বারে পৌছে দিলে।

সামনেই বসে এক মৃতি,—নিম দৃষ্টি তাঁর। এ আশ্রম আমার জানা, আগে অনেকবার এসেচি। এখন সোজা এসেই প্রবেশ করলাম।

এখন নির্জ্জন। সামনেই বেশ লম্বা চওড়া চতুক্ষোণ বেদী বা চৌতারা। তারই এক ধারে বদে আছেন সাধু, একখানা চেটাইয়েয় উপর। কতকগুলি তালপাতার চেটাই একদিকে রাখা আছে, একখানা টেনে নিয়ে বসলেই হল। ছই হাতে, খাড়া-মোড়া হাঁটু জড়িয়ে বদে আছেন তিনি। অভুত মূর্তি একটি। শ্রীহীন বিবর্ণ একখানা বস্ত্র মাত্র কটিদেশে জড়ানো; শরীরের উপ্র্যাংশ নয়; দেখলেই মনে হয় পেটভূখা, সাধারণ গাঁজাখোর পথে ঘাটে যাদের হামেসাই দেখা যায় তাদেরই একজন;—লম্বা শরীর, ধূলায় ধূসরিত উজ্জল শ্রাম বর্ণ; কোন চিহ্ন বা সাধু-সম্প্রদায়ের ভেক নেই। জানবার যো নেই মানুষটি সাধু সজ্জন অথবা বিকৃত্মস্তিক্ষ পথের পাগল একজন। মাথার চুলগুলি রুক্ষ, বহুকাল তৈলহীন, ধূলায় প্রায় কটা, সামান্ত একটু ছাগল দাড়ি কিন্তু গোঁফ জোড়া বেশ ঘন, এ এক অভুত মূর্ত্তি। বোধ হয় কিন্তুত্রকিমাকার এই মূর্ত্তি দেখেই নাইডু গারু প্রশ্ন করে থাকবেন।

গিয়ে দাঁড়িয়েছি,—কোন্ দেশের মানুষ, কি সম্প্রদায় এই সব ভাবছি;—একবার মাত্র ঝটতি নিম্ন দৃষ্টি তুলে আমার মুখের উপর ফেললেন ;—তাঁর ঐ চাহনীতেই চমকে দিলেন আমাকে,—অভূত সেই দৃষ্টি ;— বললেন, সাধু দেখতে এসেছ তো দাঁড়িয়ে কেন ? তখনই প্রণাম করে বসলাম,—এতক্ষণে মনটা শান্ত হল।



সাধু অনেক তো দেখেছি ভেক-ধারী, প্রচ্ছন্ন, যোগি, গৃহস্ত, সন্নাসী, বাউল সহ-জিয়া, হিন্দু মুসলমান, —কত কতরকম সাধুই আছেন এই ভারতে; বসে বসে মনের ভাবে ভাবে মিলিয়ে দেখচি, এঁর সঙ্গে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা লক্ষ কোন সাধুরই মি ল নাই।

নির্বাক, বিশ্বয়াবিষ্ট, চেয়ে দেখছি মানুষটির দিকে; বয়সটা কভ, ধরাই মুস্কিল। রোগা একহারা শরীর, মুখের ভাবে একটা সরল গ্রাম্য রুচ্তা। মাথার চুলের মধ্যে একবার আঙ্গুল চালিয়ে আর একবার আমায় দেখলেন! তাঁর চক্ষু ছটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঘন ভ্রুর নীচে উজ্জ্বল রক্তাভ নেত্র, জলভরা, টলটল করচে, মধ্যে বড় বড় কালো তারা,—এ চক্ষু ছটি ছাড়া এ মুর্ত্তির মধ্যে আকৃষ্ট হবার কিছুই নেই। নিমু দৃষ্টিটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য, কথা কইছেন, নিমুদৃষ্টি ঠিকই আছে।

এখন যেন আপন মনেই বলছেন;—দক্ষিণের লোক, এঁদের সাধু চেনার লক্ষণ হল ভেক্, আর সম্প্রদায় ছাড়া সাধু হবে না; সাধু হলেই তার দণ্ড চাই, ত্রিশূল চাই, কমণ্ডুলু চাই, গৈরিক পীতাম্বর, রক্তাম্বর, শ্বেতাম্বর ভূষিত হওয়া চাই, ফোঁটা তিলক রুদ্রাহ্ম, মাথায় জ্বটাভার না হয় মুণ্ডিত তুণ্ড,—এ সব না হলে সাধুই হল না। এই পর্যান্ত বলে চুপচাপ্ কতক্ষণ আর কথাই নেই। আবার বলছেন;—সেদিন ঠাকুর বাড়িতে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই যাইনি। সেদিন অনেকটা দূর পথ হেঁটে পথশ্রমে একটু ক্লান্ত হয়েই ফটকের ধারে নিমগাছটার ছাওয়ায় বসেছিলাম। এমন সময় ভাগ্যবান এলেন; পিছনে ছই তিন জন সহচরঙ ছিল। প্রথমে আমিই ছিলাম, নজরে পড়লাম;—অদ্ভুত এই মূর্ত্তি দেখেই প্রশ্ন,—এই, আপ্ কোন্ সম্প্রদায়কা সাধু—! বললাম,—কোই সম্প্রদায়কা খাতেমে অব্তক্ তো নাম লিখায়া নহি। এয়ায়সাই ঘুমতা ফিরতা। ব্যাস্—শুনেই কর্তা বলে ফেললেন,—তব তো সাধুই নহি, হিঁয়া কাহে! এইমাত্র কথা। তাঁর কথার ভিতর দিয়ে একটা প্রবল তাড়িত শক্তি যেন আমাকে তথনই উঠিয়ে দিলে সেখান থেকে।

তারপর চুপচাপ; খানিক পরে আবার বলছেন,—আপন
মনেই চলে আসছিলাম। বাবুর সঙ্গী একজন তাঁর কানের কাছে
কি বললেন;—স্থবৃদ্ধি বাবু তখনি ফিরে এসে আমাকে ফিরতে
এবং যেখানে খুশি বসতে বললেন। আমার আর ওখানে যেতে
প্রবৃত্তি হল না; সোজা এইখানেই এসে গেলাম,—ব্যাস শান্তি।
কিন্তু বাবুর দৃষ্টিটা ঠিকই আছে। প্রত্যুহ ছুর্গা মন্দিরে আসেন,
দর্শনের পর এখানেও আসেন, প্রায় এই সময়টায়;—একটু বসেন,
প্রশ্ন করেন, ভুষ্ট করতে আমায় তাঁর আন্তানায় যাবার জন্ম
পীড়াপীড়ি, অনেক উপরোধ অন্থরোধ করেন অনেক মিষ্ট কথাই
বলেন,—আবার সাধুসন্ন্যাসীদের কর্ত্ব্যু সম্বন্ধে উপদেশও দেন
যথা,—সাধুদের রাগ বা অভিমান ভাল নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।
যাই হোক, বাবুটি একেবারেই সোজা মানুষ;—আর হিন্দী

চমংকার বলতে পারেন। দিফিণ দেশের লোককে, এত স্থুন্দর হিন্দী বলতে শুনি নি।

ঠিক যেটুকু জানতে আসা, বিনা প্রশ্নে চমৎকার জানা হয়ে গেল! ইনি কি অন্তর্থামী! এ কথাটিও একবার চিত্তের মধ্যে উঠলো;— আমার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা কওয়ার মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দরকারের বেশী সাধু আর একটিও কথা কইলেন না।

আমার মধ্যে চিন্তার প্রবাহ। এখানে আর আমার কোনো কাজই নেই;—সাধুর পরিচয় পাওয়া ছাড়া। আমার পক্ষে, এঁকে প্রশ্ন করে পরিচয় বার করা,নিতান্তই অসক্ষত,অশোভন এবং ধুইতা; বিশেষতঃ ইনি এমনই ভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, কারো পক্ষে তাঁর উপরে পড়ে অ্যাচিতভাবে ঘনিষ্ঠতা করা অসম্ভব। তাঁর কথা কওয়ার মধ্যে লক্ষ্যের বিষয় হল, অতি মধুর কণ্ঠস্বর;—অথচ বাইরেটা পাগলের মত মলিন যেন অস্পৃশ্যই করে রেখেছেন নিজেকে। তা ছাড়া এটিও জানতাম এ যুগে পরমহংসদেবের তিরোধানের পর থেকেই এমনই এক শ্রেণীর বৈরাগ্যবান দেখা গিয়েছে যাঁদের মধ্যে গতানুগতিক ধর্ম সম্প্রদায়ের বাহ্য আচারান্ত্র্যান অথবা ধর্মের কোন চিহ্ন এমন কি গৈরিক বন্ত্র, রুজাক্ষ মালা, তিলকাদি ব্যবহার উপেক্ষিত এবং অর্থহীন। এটি অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী সাধু সম্প্রদায়ের কথাও বটে।

তারপর আমার দিকেও একটু কথা আছে।

যখনই আমি কোন নৃতন অপরিচিত সাধুর সঙ্গে মিলবার স্যোগ পাই; সাধুর প্রকৃতি বুঝতে, তাঁর মূর্ত্তি দেখে যা কিছু ভাব মনে আসে, তা বুঝতে খানিকক্ষণ যায়, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে কথা কইতে পারি না। এখন—এঁর সঙ্গ আমার কাম্য কিনা দেইটিই হল কথা। সকল সাধুসঙ্গই যে প্রীতিকর হবে এমন কথা

তো নেই। অনেক জায়গায় ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রেয় দিয়ে, ভাবে গদগদ হয়ে, এক সাধুর বাহ্য সৌম্য মূর্ত্তি দেখে এগিয়ে মিলভে গিয়েচি, ফলে এমন হয়েছে মিলন তো হলই না উপরন্ত অনুশোচনা নিয়ে ফিরতে হয়েচে। সে যাই হোক, এখন সরল প্রাণেই আপন অকপটতার পরিচয় দিয়ে, আমার উদ্দেশ্য বুঝে এবং কৌতৃহল মিটিয়ে প্রথমেই ইনি যে আমায় গ্রহণ করেছেন, তাইতেই আমায় আকৃষ্ট করেচে অর্থাৎ অন্তরে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়োচ, এতে আর সন্দেহ মাত্র নেই। এখন এই গম্ভীরাত্মার কাছে আমার কোন কথাই যোগাচেচ না অথচ ইনিও আর কথাই কন না। আমি কি করবো, এইভাবে যখন সংশয় দোলায় দোল খাচিচ;—দেখি,—সামনেই, এই আশ্রমে প্রবেশ-পথে শ্রীযুত ব্যান্কট্রত্নম নাইডু গারু প্রবেশ করচেন, উজ্জ্বল, অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি তাঁর ঐ সাধুর উপর,—পিছনে পিছনে আসচে প্রেশনের সেই কৈলাসপতি রায়, অনুগত এক ভক্তের মতই এখন তাঁর ভাবটি।

হাওয়াটা যেন বদলে গেল, গুমোট কেটে গেল এখানকার।

## 1101

আমাকে এখানে সাধ্র সঙ্গে দেখে, বোধ হয় নাইডু গারু ধরে নিলেন আমরা পূর্ববিপরিচিত, তাঁর কি মনে হল ঠিক জানি না, বললেন, মিঃ চ্যাটারজি! একটা আহম্মকের মত কাজ আমি করে ফেলেচি, বোধহয় জীবনে এই প্রথম।

দক্ষিণ দেশে এলে আমাদের ইংরাজিতেই কথার আদানপ্রদান চলে। এখানেও ইংরাজীতেই হল। বললাম,—শুনেছি কিছু কিছু,—কিন্তু আপনার এতে সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, যেহেতু কোন অন্থায় অথবা অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নি। নিন, আস্থন, এখন এখানে যখন এমন একজনকে পাওয়া গিয়েছে তার সদ্যবহার করা যাক্।

শুনে — নিশ্চরই নিশ্চরই, এই জন্মেই তো এখন আসা;—এই বলে নাইড় একখানা চেটাইয়ে বসলেন, কৈলাসপতি সমন্ত্রমে আগেই পেতে দিয়েছিলেন। এখন নাইড়ু বললেন, আমি বড়ই মুস্কিলেই পড়েচি, এঁকে কি বলে সম্বোধন করবো ভেবে পাই না; —কোন সম্প্রদায়ের চিহ্নই নেই এঁর মধ্যে, চেহারা দেখেও বোঝবার যো নাই কিছু—। শুনে আমি বললাম,—

এতে মুস্কিলটাই বা কি, সাধুজী বলতে পারেন, স্বামীজী বলতে পারেন, মহাত্মাজীও বলতে পারেন।

এতক্ষণ পর সাধু স্থন্দর ইংরাজীতেই বললেন,—ওটা গান্ধীজীর নিজস্ব, মহাত্মাজী বলতে একমাত্র তাঁকেই বুঝি আমরা।

সাধুর মুখে ইংরাজীতে কথা শুনে এবং সুন্দর সহজ শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিব্যক্তিতে নাইডুগারু মুগ্ধ হলেন—বললেন, তিনি তো মহাত্মা সত্যই, তবে পলিটিক্যাল ফিল্ডে।

এর পর কেউ আর কোন কথাই কইলেন না, কেমন যেন থাপছাড়া কথাবার্তা। এবার কৈলাসপতি বাবু দস্তভরে এগিয়ে এসে, যেন নাইডু গারুর সমপদস্থ ব্যক্তি এমন ভাবেই নাইডুকে লক্ষ্য করে ইংরাজীতে বললেন,—আমি কিন্তু, ভগবান বা ভক্তি ধর্ম, এ সব বুঝি না; একজনের জীবনে তার কর্মই হল আসল, একথা আমাদের বুদ্দেবেই বলে গিয়েছেন। নিরন্তর অভাবগ্রন্ত, পুরুষার্থহীন, অলস প্রকৃতির মানুষ যারা তারাই ধর্ম ধর্ম করে ভগবানের ভক্ত সেজে সমাজকে এক্স্প্রয়েট করচে, সংসারীদের দোহন করছে বহু কাল থেকে। আমার সাফ কথা, বলতে ভয় পাই না।

এই বলে রায় মশাই এখন জোর করেই নিজ যুক্তির প্রাধান্ত স্থাপন করতে এগিয়ে এলেন।

নাইডু বললেন,—ওসব মার্কপবাদ এখানে চলবে না,—যদিও

আমি স্বীকার করছি হয়তো কেউ কেউ ঐ ভাবের মান্নুষ থাকতে পারে ধর্ম-সমাজে। কিন্তু ঈশ্বর লক্ষ্য করে যাঁরা সব কিছু ছেড়েছেন সে দৃষ্টান্তও বিরল নয় এ দেশে, তাঁদের পুরুষার্থহীন বলবেন কি করে ?

কৈলাসপতি তবুও বললেন,—আসলে একটা অর্থকরী বৃত্তি ছেড়ে আর একটি অর্থকরী বৃত্তি ধরা,—ধন-সংগ্রহের ফিকিরটা তার ঠিকই আছে। ধন ছাড়া কারো গতি আছে কি, বুঝে দেখুন না।

কথাটি শুনেই সাধু একটু হেসে, যেন আপন মনেই বলছেন,— সাবাস! সার কথা বলেছেন বাবু, খাঁটি জিনিসটাই ধরে ফেলেছেন একেবারে।

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে গলার স্বর চড়িয়ে কৈলাস বাবু বললেন;
—পরিহাস করছেন, আমি প্রমাণ করে দেবো,—উত্তরে হিমালয়,
দক্ষিণে কন্তাকুমারী, পশ্চিমে দোয়ার্কা আর পূর্ব্বে আসামের
পরশুরাম তীর্থ পর্যান্ত যেখানে যত তীর্থ, ধর্মস্থান আছে, তাইতে
যত সাধু আছে স্বাই হা পয়সা, হা পয়সা করছে;—পয়সা
উপার্জনের ফিকিরেই দিন কাটাচ্ছে।

রায়মশাইয়ের এতটা উৎসাহ দেখে সাধু যেন চমৎকৃত হয়ে গেলেন; তিনি সোজা হয়ে আসনে বসলেন, আকাশের দিকেই দৃষ্টি,—আর নিম দৃষ্টি নেই। তার পর কৈলাসপতি রায়মশাইয়ের চোখের উপর এমনই একটি দৃষ্টি হানলেন যার ফলে অমন উৎসাহদীপ্ত মুখখানি তাঁর নিষ্প্রভ হয়ে গেল, কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন তিনি।

সবাই চুপচাপ! কি যে হল, কেউ কিছুই বুঝল না; কতক্ষণের জন্ম সৰ ঠাণ্ডা, কারো মুখে কথা নেই।

নাইডু গারুও সবার মুখের দিকে এক একবার দৃষ্টিপাত করে

কিছু না বুঝতে পেরে চুপ করেই ছিলেন;—এইবার—সুযোগটি তিনি চমংকারভাবে ব্যবহার করে ফেললেন। ছই হাত জোড় করে, বিনয়পূর্ণ কোমল কঠে বললেন,—একটি কথা আমি কোনরকমেই মীমাংসা করে উঠতে পারিনি, স্বামীজী,—কথাটা আমার নিজেরই, ধন আর ভগবান, এর কোন্টা সত্য, কোন্টা যথার্থ বডো।

সাধু বললেন,—কোন্টা বড় কোন্টা ছোট এ কথায় কাজ কি, আপনার প্রাণ যেটি চায় সেইটিই বড়ো বা সত্য জেনে তাকেই ক্ষেধ্যে থাকুন না।

তা তো পারি না,—ভেবে দেখেছি ভগবান তো শুধু মনের বিশ্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত,—কিন্তু ধনের অন্তিত্ব বাস্তব, প্রত্যক্ষ, এতটা শক্তিশালী বস্তু জগতে আর আছে কি ? ভগবান না ভাবলেও দিন চলে কিন্তু অর্থ না থাকলে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আবার একটা যেন স্কম্ভিত ভাব এসে গেল। নাইডু গরুর এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে তখন সাধু স্থির হয়ে অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ আকাশ-পানেই চেয়ে রইলেন, ঠিক যেন ঐখানেই উত্তর দেখে নিচ্ছেন। নাইডু গারু কিন্ত চুপ করে থাকতে পারলেন না, একটু অস্থির ভাবেই বললেন,—আজ যখন ধরা দিয়েছেন তখন চক্ষু লজ্জার বালাই রাখব না নির্লজ্জ ভাবেই সব কথা প্রকাশ করবো—প্রভু! আমার ছইই চাই;—ধনও চাই, ভগবানও চাই। কোনটা ছাড়তে রাজি নই। এই আমার চরম নিবেদন।

সাধু মাত্র একটি শব্দ প্রকাশ করলেন,—চমংকার!

নাইড় আবার বললেন,—ভিতরের কথাই বলছি,—যথন ধন উপার্জনের পিছনে কাজ করি তখন দেখেছি, নিরুদ্বেগে একটি দিনও কাটাতে পারি না, মনে হয় আমার আদল কাজ কিছুই হল না,—আবার যখন আসল কাজ বলে জপ-ধ্যান করতে যাই, কিছুতেই দার্ঘ কাল মন রাখতেই পারি না, চিন্তার ভিতর দিয়ে ঠিক বিষয়ের এবং ভোগের মর্মস্থলেই এসে পড়ি,—এর কি উপায় বলতে পারেন ?

সাধুর মুখখানি উজ্জল হয়ে উঠলো,—এ প্রফুল্লতা স্বর্গীয়। বললেন,—আপনি মহৎ,—অকপট না হলে শুধু ধনাধিকারীর এ বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু—প্রাণ তো একটা, ছটো সামলাবেন কি করে ? ছু নৌকোয় পা ?—আবার যেখানে ছটো, সেইখানেই ঠোকাঠুকি, এড়াবেন কি করে ?

নাইডু বললেন,—দেটা বুঝতে পারি, কিন্তু মানুষের বেলা কেন এটা হবে গ

স্বভাবের নিয়মে হবে। রাজার তুইরাণী,—স্থুয়ো আর তুয়ো, তুই নিয়েই ঘর করতে হয়। তুইয়েরই আকর্ষণ আছে, ঠোকাঠুকি হবে না ? জীবস্ত শক্তি যে। রাজার টান স্থুয়োরাণীর উপরেই বেশী। ধন, ঐশ্বর্যা, ভোগ বিলাস, সকল আনন্দই স্থুয়োরাণী,—তার উপরেই দম বেশী, ঈশ্বর তো তুয়োরাণী আপনার, তাকে দেখা, তাকে নিয়ে ইচ্ছামত ব্যবহার চলে কি ?

নাইডুর শরীরটা আর ছলছে না, একেবারেই স্থির;—সাধু বলছেন,—আমাদের দেশে এক বড় ভাগ্যবান, শক্তিশালী, প্রবল বিষয়ী ছিলেন, লালাবাবু নাম; তাঁরও ঐ ছইই চাই;—বিষয়-ভোগটাই প্রবল অবশ্য। এইভাবে অর্ধেক জীবনই কেটে গেল,—ছই নিয়ে ঠোকাঠুকি, শান্তি পাচ্ছিলেন না,—তারপর যথা কালে ঘটে গেল এমনি যোগাযোগ,—যখন তিনি নির্ঘাৎ বুঝলেন, এই ভাবে ছই নিয়ে থাকলে কোনটাই পাওয়া হবে না, তখনই বিষয়ে অক্লচি ধরল, জীবনদেবতার উপর লক্ষ্য স্থির হল;—তাইতেই

ঝাঁপ; ফলে সর্বার্থসিদ্ধি, ইপ্টলাভ যাকে বলে তা-ই ঘটে গেল,— সময় হলে আপনিও ঠিক বুঝবেন।

আর প্রশ্ন নেই, নাইডু গারু একেবারেই স্থির। চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, জামার হাত দিয়ে সেটা মুছে ফেললেন,—তারপর বলছেন,—আজ আমার মহাভাগ্য আপনার কাছে বসে যেন সব কিছুই পেয়ে গেলাম;—প্রাণ ঠাণ্ডা হল, মনে ছন্দ্র নেই আর। কিন্তু এখান থেকে যেই যাবো;—আবার পূর্ববং;
—সার্থক মনে করে বিষয়ের উপাসনাই করবো।

সাধু বললেন,—বাবা, ওটাও ত মিথ্যা নয়, জগং-সংসারে ধনই ত আসল, এখানে কি বিশাল কর্মপ্রবাহ চলছে ঐ ধন নিয়ে, কত কত মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হচ্ছে, একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত ঐ ধনের অধিকার সর্বত্রই প্রবল। যখন তাঁর কুপায় ঐ বস্তর অধিকারী হয়েছেন তখন এর পরিচয়টি ভাল করে নিয়েই নিন না; এ থেকে যতটা হয় করে নেওয়াই তো ভাল। তা ছাড়া আপনার এই জীবনে কর্মপ্রবৃত্তির মূলে তাঁরও যে একটা অভিপ্রায় রয়েছে সেটি দেখচেন না কেন ?

কথাটি এতই হাদয়গ্রাহী, নাইডু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু,— এই কথাটা শুনেই কৈলাসপতি কট্মট্ দৃষ্টিতে একবার সাধুর দিকে দেখলেন,—তখন সাধুর দৃষ্টি নীচে জমির উপরেই ছিল তাই তিনি ওটা দেখতেই পেলেন না। কৈলাসের রোষক্যায়িত নেত্রের দৃষ্টিটা র্থাই গেল। নাইডু গারু একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন,— বললেন, যদি ভণ্ড মনে না করেন তা হলে সাহস করে একটি কথা বলতে পারি কি ?

সাধু বললেন, ভণ্ড আমরা অল্প বিস্তর সবাই, ঐ বাবৃটিকে জিজাসা করে দেখুন,—তিনি আমাদের কাজে কতই না অসঙ্গতি দেখছেন।

চিন্তিত মনে নাইডু বললেন, যখনই আপনাদের মত ত্যাগী মহাত্মাদের সঙ্গ পাই,—তখনই মনে হয় যে পরমেশ্বর উপাসনাই সবার বড়ো, সব ছেড়ে তা-ই করি। কিন্তু কিছুতেই পূর্ণ ভাবে, মনটা রাখতেই পারি না;—অর্থকরী বিষয়টাই টানে। তখন এটাও বুঝতে পারি সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় কোন একটা বস্তু ধরা বা ছাড়া কখনও স্থায়ী সুখের বিষয় হয় না। তাই ভাবি পরমেশ্বর সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শুনে খানিক জ্ঞান আগে সঞ্চয় না করে ওদিকে এগোনো যাবে না।

সাধু হেসে বললেন,—এই তো ঠিক বিজনেস্ম্যানের মতই কথা, এই তো চাই।

নাইডুর মুখে একটু অপ্রতিভের হাসি। বললেন,—কথাটা হয়তো আমার ঠিক বলাই হয় নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম সম্বন্ধটি আগে ঠিক জানতে পারলেই উপায় ঠিক পাওয়া যাবে, যেহেতু তাঁকে যে আমার চাইই।

এ চাওয়া আপনার কি রকম জানেন,—যেমন একজন মহারাজা বা রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়া বা তাঁকে পাওয়া, আসলে আপনার বিলাসের একটা উপাদান হিসাবেই চাওয়া বা পাওয়ার কথা। কিন্তু আসল বস্তুটি আপনার ধারণার বাইরে অর্থাৎ জ্ঞান বৃদ্ধিতে ধারণা করাই অসম্ভব।

তা হলে তো মুস্কিল,—আমরা কি তাঁর সম্বন্ধে কিছুটাওজানতে পারবো না ? আছো, এই যে জ্গা, কালী, অথবা রামদীতা, হরপার্বতী, কিম্বা রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি পূজা করি, তাও ত ঈশ্বর পূজা ?

যদি তা-ই ঈশ্বরপূজা বলে ধারণা হয়ে থাকে তবে আবার আলাদা ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন কেন, তাইতেই ডুবে যান না। তাতেও লাভ কম নয়।

হাত জোড় করে নাইড় বললেন,—প্রভূ! আমরা জ্ঞানরক্ষের

ফলও যে খেয়েছি খানিকটা। কখন কখন মা জগদমা বলে বেশ শান্তি পাই ঐ মন্দিরে গিয়ে; আবার কখনও মনে হয় মায়ের উপরে বাবাও একজন আছেন, তত্ত্বের দিক থেকে হয় তো ঠিক জানা হচ্ছে না, ফাঁক পড়ে যাচ্ছে;—মনে হয় অনেক কিছু জানবার আছে এ সম্বন্ধে। পুরাণ পাঠ করে এক রকম বৃঝি,—ভারপর উপনিষৎ বেদান্ত পড়ে মাথা একেবারেই গুলিয়ে যায়।

কি মনে হয় १

মনে হয় যে সেটি এমনই এক পদার্থ যে আমাদের মত মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও ধরা সাধ্য নয়।

এই তো ঠিক, এখান থেকেই তো আরম্ভ। কেবল প্রমাত্মা, প্রমেশ্বর, আর প্রমত্রন্ম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের এই ধোঁকাগুলি এক করে ফেলতে হবে;—তারপর তাঁর সঙ্গে সত্য সম্বন্ধটা যে কি তাই জানবার সরল পথ পাওয়া যাবে।

ক্ষমা করবেন, আবার বলছি, একটু কপ্ট করে বলুন না আমার মত আকাট বোকার বুদ্ধিতে ধরবার মত করে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধটি কি রকম ?

আপনারা ইনটেলেক্চুয়াল, যুক্তিটাই বোঝেন, আর তাই ধরেই চলেন একরকম করে। বলতেই যদি হয়, সে বস্তুটি এমনই যে, এখানকার ভাব দিয়ে বুঝানো যায় এমন কোন সম্বন্ধই নেই তাঁর সঙ্গে।

শুনেই বিষণ্ণ মুখ ;—ভিতর থেকে নৈরাশ্যের একটা দীর্ঘশ্বাস প'ড়লো নাইডুর, বললেন, সেটি কি রকম সম্বন্ধ একটু বলুন না, অন্ততঃ কাছাকাছি কিছু, একটু আভাসও যদি পাই।

সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ ই আত্মিক অর্থাৎ আত্মার সঙ্গেই, তা ছাড়া শরীর মন বৃদ্ধি প্রভৃতি এখানকার কোন ব্যবহারিক শব্দ দিয়ে বুঝানো যাবে না। অথচ এখানকার কোন সম্বন্ধের উদাহরণ না দিলে আপনিও বুঝবেন না ;—তখন আমায় বাধ্য হয়েই এর নিদান, এখানকার চরম সম্পর্কের কথাই বলতে হবে ;—তাঁর সঙ্গে মাত্র প্রেমেরই সম্বন্ধ।

আরও একটু বিশদকরে বলুন, প্রভু!

তিনি প্রেমময়! প্রেম, ছাড়া আর কোন শব্দই নেই যা ঐ বস্তুর সম্পর্কে লাগানো যায়।

শুধুই প্রেমময় ? কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিতো বলেন তিনি শক্তিময়ও বটেন।

যে পণ্ডিত ওকথা বলেন,—তাঁর মাথায় তখন শক্তি নিয়ে প্রবল আলোড়ন চলছিল, শক্তির প্রাধান্ত স্থাপনের প্রবৃত্তিটাই প্রবল হয়েছিল, না হলে শক্তির মূলেই ঐটি, তাঁর না জানবার কথা নয়। আসলে তিনি প্রেমময়। মানুষের মধ্যেও কিঞ্চিং সেই প্রেম, আপনার মধ্যেও তার অভাব নেই;—তবে যতক্ষণ ঐ প্রেম, বিষয়-ভোগ অথবা দান যজ্ঞাদি সংকর্মের উপর রয়েছে ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা অবান্তর।

এক এক সময় তো আন্তরিকই চাই, মনে হয়।

এক এক সময়ের কথা নয়;—আপনার সকল সময়টাই যখন ঐ আন্তরিক চাওয়াতেই ভরে যাবে তখনই ঠিক জানা বা পাওয়ার কথা। সে ছটফটানির বর্ণনা নেই,—একমাত্র দৃষ্টান্ত তার এই যে, আসন্ন প্রসবার বেদনার মত।

আচ্ছা, তিনি তো সব কিছুই, যা যা আমাদের মনে উঠচে,— জানতে পারছেন,—

অন্তত্ত করছেন, হাঁ, তাইতো সব কিছু ছেড়ে যতক্ষণ না তাকেই ধরতে চাইছেন ততক্ষণ পাবার কথাই উঠছে না,—একমাত্র প্রেমেরই সম্বন্ধ কিনা।

প্রেমের সম্বন্ধটা,—নাইডু ঠিক বুঝতেই পারছেন না, বিশেষ

চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রেম তো গ্রীপুরুষের যৌবন ঘটিত ব্যাপার।

নাইডুর উদ্বিগ্ন ভাবটি লক্ষ্য করে সাধু বললেন,—আচ্ছা নাইডু গারু,—যদি দেখেন আপনার শয্যায় বসে আপনার স্ত্রী একজন স্থলর যুবা পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন,—সহ্য করতে পারবেন ? ওটা অবশ্য উলটো করেও বলা চলে যথা, আপনার সাধ্বী স্ত্রী যদি দেখেন তাঁরই রচিত শয্যায় আপনি এক যুবতী-রূপবতীর সঙ্গে প্রেমালাপে মন্ত, তাঁর নিজস্ব অধিকারে অপর একজন ভাগ বসাচ্ছে—তিনি কি সহ্য করতে পারবেন ? মোদা কথা এই যে প্রেমের সম্পর্কে ভাগীদারের স্থান নেই। যতক্ষণ ধন মান ভোগ ঐশ্বর্য সঙ্গে নিয়ে রয়েছেন ভগবৎ প্রেমের টান বুঝবেন কি করে ?

এবার নাইডুর সকল চাঞ্চল্য স্থির হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তিনি স্থির নিশ্চল হয়েই রইলেন, আমরাও ঐ ভাবেই আছি। কতক্ষণ পর, যেই নাইডু আবার একটা কিছু বলবো বলবো করছেন, সাধু বললেন, বেশী আর না, এখন স্বকর্মে লেগে যান, আজ অনেক কথা হয়ে গেল।

শুনে নাইড় বিষয় বদনে বললেন,—বেশ ছিলাম এখানে, স্বর্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছেন, কেন তাড়িয়ে দিচ্ছেন, প্রভু!

সাধু বললেন,—যেটুকু হল, তাইতো ভাল, নিজ স্থানে গিয়ে ভাবনা করুন, আবার দেখা হবে। অতএব, ভদ্র নাইডু গারু নমস্কারাস্তে আর কোন কথা না বলে উঠে গেলেন।

## 11811

কৈলাসপতি বসে রইলেন, দেখে সাধু বললেন, এক যাতার পৃথক ফল কেন, আপনার আবার কি ভাব ?

नाः, আমি থাকবো, কথা আছে; বলে এদিক ওদিক দেখে

নিয়ে আবার বললেন,—হাঁ, দেখুন, ভগবানের নামে ধর্ম, গুরুদীক্ষা, জপ্তপ্, এসব আফিংএর নেশা, বহুকাল থেকেই সব দেশেই, বিশেষ ভারতবর্ষের জনসাধারণকে একস্প্লয়েট্ করে এসেছে; সন্যাসী, সাধু এদের আসল লক্ষ্য হল টাকা; নাইডু গারুর হুর্বলতার স্থযোগ নিয়েই আপনি ঝোপ বুঝে বেশ কোপটি লাগিয়েছেন; তাঁকে ধন-সঞ্চয়ে লেগে থাকতে উপদেশ দিলেন, বুঝলাম, বেশ কিছু থোক্থাক্ মেরে সরে পড়বেন। আমায় ভোলাতে পারবেন না, আপনার বুজরুগি আমি আগেই বুঝেছি। ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে উঠে আসবার মধ্যে এত মতলব আছে তা তো জানা ছিল না। বড় চালটাই চেলেছেন।

তা হলে আমার আর নিষ্কৃতি নেই দেখছি—ধরা পড়ে গিয়েছি তোমার কাছে ?

নিশ্চয়ই গিয়েছেন, আচ্ছা বলুন তো,—ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে ঐ স্বামী-স্ত্রীর ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কি কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত জানা ছিল না, সং ভদ্রভাবের দৃষ্টান্ত!

প্রেমের কথা বোঝাতে ওর চেয়ে বড়ো বা ভালো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত আর কি হবে, আমি তো জানি না। প্রেমের চেয়ে আর বড় বিজ্ঞানই বা কি আছে এ জগতে ? আরে বাবা! আমরা সেকালের মুখ্যু-সুখ্য লোক ঐ রকমই বলে থাকি; তোমার মত মারক্স্ কিম্বা ফ্রেডের শিক্ষাদীক্ষা হজম করতে পারলেও বা কথা ছিল, তা যখন হয়নি তখন,—যাকগে ও কথা।—একটু হেসে তারপর বলচেন;—জানো তো আমরা বড়লোক দেখে তাদের মাথায় হাত বুলোতেই আসি; তা তুমিও তো সম্প্রতি ধনবান হয়েছো দাও না কিছু আমায়;—যাবার বেলা না হয় তোমার মাথাতেই হাত বুলিয়ে যাই!

আমি ধনবান, কি প্রলাপ বকছেন ?

তাই তো বলছি, কলকাতা থেকে আসবার সময় প্রায় সত্তরের কোটায় হাজারের অধিকারী হয়ে আসো নি কি ? মোকদ্দমা মামলা চুকে গেলে তখন ভাল মানুষের মত দেশে ফিরবে এই তো মতলব ?

ঠিক মড়ার মত ক্যাকাদে হয়ে গেল কৈলাসপতির অমন উজ্জ্বল মুখখানি, কিন্তু কয়েক মুহূর্তে সামলে নিলেন অবস্থাটা। তারপর সতেজেই বলতে লাগলেন,—পাগল সেজে এখানে ওসব দমবাজি এখনকার দিনে চলবে না, আপনাদের ওসব বুজরুগি আমার অনেক দেখা আছে, খুব চিনি আপনাদের—

উহুঁ,—অনেক বাকী আছে বাবা, মানুষ চিনতে;—এখন তো শিশু, এই বলে সাধু ওখান থেকে আমায় বাইরে যেতে ইসারা করলেন। অবিলয়ে আমি আজ্ঞা পালন করলাম।

প্রায় পাঁচটি মিনিট, তার বেশী হবে না, বাইরে ছিলাম, সাধু ডাকলেন, তার গো! এসো,—

গিয়ে দেখি রায় মশাই বিরস্বদনে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। খানিকটা ঐ ভাবেই গেল, তারপর যেন কোন জ্যোতিষীর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন এমন ভাবেই কৈলাসবাবু বললেন; আমার একটা কোতৃহল নিবৃত্তি করুন, কেমন করে এত ডিটেল্ জানতে পারলেন একটু বলবেন ?

তুমিই তো সব কিছুই জানিয়ে দিয়েছ বাবা, না হলে আর কোথা পাবো ?

আমি ? কি বলছেন ৷ আমি জানিয়ে দিয়েছি আপনাকে আমারই গোপন মনের কথা ?

হাঁ, হাঁ, তুমি, তুমি---এখানে এসে যুখন ধনের মহিমা জোর গলায় কীর্তন করছিলে, যে সাধুদের এক মাত্র ধনের উপরই লোভ, তখনই আমার খটকা লেগেছিল তাই তোমার মনের ভিতর কি আছে জানতে ইচ্ছা হল। তখন ডুব দিয়ে দেখি কি কাণ্ড। তিনিই সব কিছু দেখিয়ে দিলেন, পরিষ্কার।

কি রকম করে বলুন তো!

রকম আবার কি, ... যা যা করেছ সবই তো তোমার মনের ভিতর সর্বক্ষণ জেগে রয়েছে—তারপর, যে মানুষ নিজের মনের খবর রাখে সে ইচ্ছা করলে অপর একজনের মনের খবরও রাখতে পারে। যাক্, আর কেন, এখন সরে পড়ো দিকি;—বুজরুগদের সঙ্গ আর নয়।

একট কাতর ভাবেই কৈলাসবাবু এবার বললেন, অচ্ছা, এবার বলুন আমার কি হবে, শেষটুকুও বলে দিন :

ধরা যে পড়তেই হবে তা তুমি খুব ভালই জানো সেই জন্য টাকাটা রক্ষার ব্যবস্থাও করেছ খুব বুদ্ধি খেলিয়ে, তিন পুরুষের পাটোয়ারী বৃদ্ধি কিনা, কাজেই টাকা মজুদ থাকবে, কেবল কয়েক বংসর শ্রীঘর বাসটুকুই লাভ, কার জ্বালিও না ক্সেরে পড়ো, ধন আমার!

এখন যদি সাধুভাবে দিন কাটাই ?

সাধুভাবে দিন কাটাবে, ঐ অপরাধের বোঝা বুকে করে ? সব পাতকেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে যে, বাবা!

এটার কি প্রায়শ্চিত্ত সেটা বলুন, ঠিকই করবো।

তা তো করবে না বাবা, আমায় মিছে ছলনা করছো বোকা পেয়ে, .... এর প্রায়শ্চিত্ত হল অধিকারীদের টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া, .... তারা দয়া করলে রক্ষাও পেয়ে যেতে পারো।

রায় মশাই আর মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, গট্গট্ করে বাইরে চলে গেলেন গোঁ ভরে।

সাধু বললেন, কথাটা বাবুর মনঃপৃত হল না, ব্যাপারটা দেখলে ? টাকাটা ছাড়বার কথা না বলে অহা কিছু বললে হয়তো বা শুনলেও শুনতে পারতেন। জানেন না তো, কি ভয়ানক আগুনটা নিয়ে খেলচেন।

এই পর্যন্তই কৈলাসপতির কথা....

মনটা থারাপ হয়ে গেল। একটা অপ্রিয় নাটকের অভিনয় হয়ে গেল, এমনই পবিত্র একটি স্থানে। বেশ মনে মনে বুঝলাম আমারও এবার যাবার পালা, আর এঁকে জালাতন করবার অধিকার নেই আমার।

ভদ্রতার হিসাবে আর কতটা উত্ত্যক্ত করা যায়,—উঠে পড়াই ভালো।

অনেক তো হল—আর কি চাই!

## 11 6 11

পরদিন আবার গিয়েছি এখন গিয়ে, সাধুকে দেখলাম। আরঙ দেখি,—বোধ হয় স্থানীয় ভদ্রলোক একজন, খুব আক্ষালন করে তেলেগু ভাষায় অনর্গল নিজ কথাই ব'লে চলেছেন,—আর সাধু এক অদ্ভূত ভঙ্গিতে শরীর রেখে বসে আছেন; কিছু শুনছেন কিনা তা ভগবানই জানেন; কারণ তিনি চেয়ে আছেন অম্যদিকে, অম্যমনস্বভাবে। কতক্ষণ পর হয়তো একটি কথায় কিছু বললেন কিন্তু তার দিকে চাইলেন না।

এইভাবেই চললো কতক্ষণ,—আমি দাঁড়িয়েই আছি। খানিক পর ভন্তব্যক্তি একখানা চেটাই দেখিয়ে।

মুঞ্জেন্দুক্, কুরচোণ্ডি,'—ব'লে আমার দিকে চাইলেন। আমি, ভাবে বুঝে নিয়েই একখানা চেটাইয়ের উপর বসলাম। তাঁর কথা চলতেই লাগল। ভাষা তো বুঝিনা, কাজেই বসে বসে অপরপ শব্দ ঝঙ্কার উপভোগ ক'রতেই রইলাম। তেলেগু, তামিল, কানাড়া, মালেয়ালাম —এই চারটি দক্ষিণী ভাষার যে মহিমা এক তেলেগুতেই তার অনেকটাই পরিচয় পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এখানে এখন এসে ভাল করিনি, এখনই উঠবো १—কথাটা মনের মধ্যেও উদয় হওয়া আর সাধু এই সময়ে অপাঙ্গে আমার দিকে একবার চাইলেন, তার মধ্যে যেন, থৈহ্য ধরে অপেক্ষা করবারই ইঙ্গিত। আমি আর যাবার কথা মনে স্থান না দিয়ে সাধু মূর্ত্তির দিকেই চেয়ে রইলাম। এটা ঠিক চেয়ে থাকা নয়, নিরীক্ষণ করা যাকে বলে তাই। সাধারণভাবে প্রথম দর্শনে এই মূর্ত্তিটিতে দেখবার মত এমন কিছুই নেই, কেবল পলকহীন উজ্জ্বল ঈষৎ রক্তাভ জলভরা চক্ষু ছটি, ছদিকে ছই গুচ্ছে জ্বর নীচে।

আমি গতকাল যতটুকু দেখেছি সেই সব ভাবছিলাম। তারপর
—কৈলাসবাব্র শেষ পর্য্যন্ত মতিগতি কি দাঁড়ালো। গোপনে
এসে কিছু জানিয়ে গিয়েছে কিনা কে জানে। উনি তো সে-কথা
বলবেন না। তবে তাঁর যদি সুমতি হয়ে থাকে তো ভালো।

আবার ভাবচি, কি উদ্দেশ্যে এ-মহাত্মার এখানে আসা।

অনেকক্ষণ দিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়েচে বক্তা এখনও উঠবার নাম করছে না। একটু কুল্ল মনেই আমি আবার নিজেই উঠবার কথা মনে করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সাধু আবার আমার দিকেই চাইলেন, আর সেই সঙ্গে বক্তা লোকটাও উঠে দাঁড়ালো। প্রণাম না, নমস্কারও নয়, লোকটা কোন রকমেই বিদায়সূচক কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান না করেই যেন হঠাৎ আপন মনে স্থাণ্ডেল পায়ে দিয়ে চট্পট্ প্রাঙ্গণ অভিক্রম ক'রে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ঠিক যেন বিশেষ কাজে গেল এখনই আবার আসবে। কিন্তু কভক্ষণ গেল যে আর এলোনা। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

এইবার সাধু আসন পরিবর্ত্তন করলেন, কিন্তু আসন পিঁ ড়িতে বসে। নিজভাবেই চুপচাপ রইলেন, কোন কথাই বললেন না বা আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। আমার মধ্যে আনন্দ উদ্বেগ; লোকটা তো গেল; কিন্তু আমার পথ কোথা পুললো।
তবে এই যে চুপচাপ্ তার মধ্যে একটা জ্বিনিস ছিল, অপূর্ব্ব শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশটি, এক দিব্য ভাবেই ডুবিয়ে দিলে যা কথাবার্ত্তার অবসরে মেলে না; যেন সবই পেয়েছি, চাইবার আর কিছুই নেই, কোনও অভাব নেই স্বুত্রাং কোন প্রশ্নই নেই।

এরপর যা ঘটলো ভাকে নাটকীয় বলা যায়।

কতকক্ষণ পরে, সময়ের জ্ঞান তো ছিলই না,—ঐ ভাব ভঙ্গের পরেই আমার মধ্যে একটা বিচার এল, সেই সকাল থেকে বোধ হয় ঐ লোকটাই এতক্ষণ জ্ঞালাতন ক'রে গেল, তারপর আমিও এতক্ষণ রইলাম, একটুও এঁকে একলা হ'তে দিলাম না—এটা আমার ভাল মনে হ'ল না; তাই এখন সরে যাওয়াই ভাল; এই ভেবে উঠবার জন্ম প্রস্তুত হ'য়ে বিদায় প্রণামের জন্ম তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি, এইবার তিনি আমার দিকে চাইলেন, যেন অবাক হয়ে গিয়েছেন আমার ব্যবহার দেখে। আমি একটু থতমত খেয়ে হাত টেনে নিলাম, মুখে কথা ফুটলো না আমার; কিন্তু তাঁর মুখে এবার কথা ফুটলো, সহজ বাঙ্গলা ভাষা—

এতক্ষণ পর সুযোগ এল, আর এখনি চলে যাচচ!

জলভরা চক্ষের দৃষ্টি আমার নয়নগোচর হ'তেই আমারও চক্ষু কেটে জল এল। তাঁর ভাবের এই ছোঁয়াচ আমার অন্তরে যেন একটা আঘাৎ হ'য়েই লাগলো; অগত্যা নিঃশব্দে বসলাম। এবার তাঁর দিকেই চেয়ে দেখি, এ কি দেখচি ?—এখানে এসে পর্যন্ত এতক্ষণ যে মুর্ত্তি দেখেছি, একটু আগেই যা বর্ণনা করেছি এতো সে পাগল মুর্ত্তিই নয়, সামনে আমার একেবারেই একটি ভিন্ন মুর্ত্তি, ঐ চক্ষু ছটি ছাড়া আর কোন সম্বন্ধই নেই পূর্ব্বদৃষ্ট মুর্ত্তির সঙ্গে। এ কি রহস্ত ; এতক্ষণ যেন একটা মুখদ পরা ছিল এখন সেটি খ্সে গিয়েছে। এমনই দেবোপম স্কুমার মুর্ত্তি—মালুষের মধ্যে, আমার

এতটা বয়স হল, কখনও দেখিনি। অভুত রূপান্তর—অবিশ্বাস্থ এ পরিবর্ত্তন। আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেল; অথচ ঐ রূপ থেকে আমার দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তও নড়েনি এমনই আকর্ষণ ঐ রূপের।

ইনি নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধ মহাত্মা—বিভূতির অধিকারী। সাধারনের কাছে দেখতে এক রকম, আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিচিত্র ভাবের আভিশয্যে রূপ একেবারেই বদলে যায়। যিনি এ ব্যাপার জানেন না বা যাঁদের ধারণা নেই তাঁদের কাছে এই রূপান্তরের তত্তি বুঝিয়ে বলাই অসম্ভব। তবে আমাদের চিরদিনের অতুল্য সম্পদ পাতঞ্জল যোগদর্শনে এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে, সম্যক পরিচয়ও আছে।

যাঁরা সাধনের ভিতর দিয়ে কিছুকাল কাটিয়েছেন,তাঁরাই জানেন,
—যোগসাধনের ফলে অপ্টসিদ্ধি পর্যান্ত আয়ন্ত হয়। এসব বিভৃতির
অন্তর্গত। তবে এঁর সম্বর্দ্ধে এটুকু জেনে রাখা ভাল যে, ইনি ইচ্ছা
ক'রে, ভেলকী দেখাতে রূপান্তর ঘটান নি, এমন কি তাঁর যে
রূপান্তর ঘটেছে এ বিষয়েও ইনি সচেতন নন। আসলে প্রাণের
প্রবল স্পন্দনই এই বাহ্যরূপান্তর ঘটিয়েছে; প্রীতির আস্পদ
একজনকে পেয়ে অন্তরের ঐ আলোড়ন,—আসলে ভাব ঘনীভৃত
হয়েই এই প্রকাশ; মরমী সাধক মাত্রেই একথা জানেন।

তবে এই স্তে তাঁর যোগসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। আমি দেখতেই রইলাম ওই মুর্ত্তি, ফলে এক ভাবতরঙ্গ, ওখান থেকে নিঃসারিত হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমায় যেন মাতাল ক'রে দিলে,—আমি তো আর এ মাটিতে নেই।

প্রাণের আনন্দে, বার ভিতরে সমান, সরল হয়ে গিয়েছে। সব কিছুই এখন স্থময় দেখচি! উনিও আর অপরিচিত নন, অতি আপন, চিরজনমের সাথী, আমার জন্মজন্মান্তরের সহচর। এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই আমার সর্বশরীরে পুলক ভরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রত্যাশিতভাবেই মুখ থেকেই বেরিয়ে গেল—

আপনি তোপেয়েই গিয়েছেন!

কথাটি কর্ণগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রেমাশ্রুপূর্ণ তরল নয়নের পবিত্র দৃষ্টি প্রথমে আমার মুখে, সঙ্গে সঙ্গেই আমার নয়নে এসে মিলিত হ'ল; সেই স্পর্শে আমার চক্ষেত্ত ঝর ঝর ঝরতে লাগলো ধারা, একই আলোড়ন আমাদের মধ্যে। একটুক্ষণেই সামলে নিয়ে বলচেন তিনি,—

হাঁ পেয়েছি বন্ধু; কিন্তু এ কি পাওয়া ?

ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হ'ল। আমি তাঁর মুর্ত্তি থেকে চক্ষু আর ফেরাতেই পারিনি। কতক্ষণ পর বলছেন,—

ঐ পাওয়া,—যখনই ধরে রাখতে চাই, অমনি হারাই। দে এমনই হারানো, তাঁকে পেয়েছিলাম, এ বিশ্বাস পর্য্যন্ত টলিয়ে দেয়।

আবার চুপি চুপি বলছেন,—ছঃথের কথা কাকেই বা বলবো,
—তুমি এসেছ, দরদী তোমাকেই বলতে পারলাম।

এই জীবনে গুরু ও প্রবর্ত্তকস্থানীয় অনেককেই পেয়েছি; কিন্তু এতটা ভাবের মিলন কারো সঙ্গে ঘটেনি;—এঁরই মধ্যে যেন হারানিধি পেলাম। আজ সেই কোন বেলায় এসেছি,—দীর্ঘকাল, কতটা অস্থির অবস্থা ভোগ করেছি, তার পুরস্কার যে এইপ্রকার হবে, এই বিশায়কর পরিণতি ভেবেই আনন্দের সীমা নেই। এমনটা যে ঘটবে তা কল্লনাও করিনি।

এর পরও একটু আছে—

এখন তিনি আসন থেকে উঠলেন, কাপড়খানি পড়ে রইলো, কাছে এসে আমার হাত ছটি নিয়ে নিজ হাতে ধরলেন, মুখের পানে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ, কি দেখলেন জানি না। সম্পূর্ণ মুক্ত উলঙ্গ মুর্ত্তি—অঞ্চ বিগলিত গদগদ কঠে বললেন,—

বলবে আমায়, কেন এমনটা হয় ?

কথাগুলি শুনতে যেন প্রশ্নের মতই—কেন এমন হয় ? কিন্তু আমার অনুভব অক্য।

এ একটি আজ্ঞা, অলজ্বনীয় আদেশ, যার উত্তরে আমার যা কিছু ঈশ্বরায়সন্ধানের ফলাফল, সকল পুঁজি পাঠা ধরে দিতে হবে এঁর গোচরে। এর বড় পরীক্ষায় জীবনে কখনও পড়িনি,—কে জানতো এই অভূত পাগল কোথা থেকে এসে এখানে বসে আছে আমার চরম পরীক্ষা গ্রহণ ক'রতে। তবে তাঁর স্নেহময় কোমল স্পর্শের সঙ্গে আমার মুখ থেকে যন্ত্রের মতই উত্তরটি বেরিয়ে এল নিঃসন্ধাচে—

তিনি যে স্বেচ্ছাবিলাসী, তাঁর স্বভাবই তো ঐ,—অপ্রত্যাশিত কোনো এক ক্ষণে আসা, অন্তরক্ষেত্র সবটাই পূর্ণ করে বসা, ক্ষণেক আমার প্রাণ নিয়ে বিলাস তাও আপন ইচ্ছামত। আমি তথন নিজ ক্ষুত্রতা ভুলে যদি কাল ব্যবধান ঘুচিয়ে আরো পেতে চাই, নিজ হৃদয়ে আর একটু রাখতে চাই,—তথনই অন্তর্ধান।

আর না, আর না, ব'লে একেবারে স্থদীর্ঘ, প্রবল, তুই বাহু
দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন—যেন অচ্ছেত্য বন্ধনেই বাঁধলেন। তখন
সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, সেই অন্ধকারে আমরা কতক্ষণ ডুবেই রইলাম,
কারো বাহ্য জ্ঞান ছিল না। কথা যেটুকু হ'ল,—তা সাহিত্যের
অধিকার সীমা বর্হিভূত।

এইভাবেই, আগে যাঁকে যোগী ভেবেছিলাম একটু যোগৈশ্বর্য্য দেখে, এখন বেশ ভালমতেই অন্থভব করলাম, রাগ মার্গের একজন —মরমী। এটি দ্বিতীয় পরিচয়।

আজ যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা পড়লাম, ব্যবহারের পালা শেষ হ'লেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল যদি আসতে পারি দেখা হবে কি ?' কথাটা আমার মুখেও এসেচে যে, তা হ'লে কালও দেখা হবে। রাত্রে কোথায় থাকবে ?

উত্তরে, নাইডুর সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বললাম, এখানে এলে তাঁর অতিথি হওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই।

#### 11 3 11

আনন্দে ভরা প্রাণ, আত্ম রাজ্যের অন্নভূতি মধ্যে একাই আমি, যন্ত্রচালিত দেহটা নিয়ে কতক মাতালের মত প্রবাসের আশ্রয় লক্ষ্য ক'রে গিয়ে উঠলাম যেথা বান্কট রত্নম্ আমার জন্ম অপেক্ষা করছিলেন। কথা কইবার অবস্থা নয়;—আমার সঙ্গে তখনই কোন কথা হল না—

অন্দরমহলে ভোজনশালায় রাত্রে নাইডুর সঙ্গে দেখা। তৃজনেই খেতে বসেছি—মেঝেতে পিঁড়ার উপর,—গিন্নি পরিবেশন করছেন। প্রকাণ্ড কলাপাতায় অন্নব্যপ্রনাদি। নাইডুর সঙ্গে যা কিছু কথানার্ভা আলাপ-গালোচনা এই সময়টাতেই চলে। সারাদিন নিজের কাজেই ব্যস্ত গৃহস্বামী,—অতিথি, বান্ধবের সেবার ভার গিন্নির উপরেই থাকে; কিন্তু গৃহিনীর ঘন ঘন খাওয়ার ব্যবস্থা এড়াতেই আমার পক্ষে দিনের বেলায় বেশীক্ষণ ওখানে থাকা সম্ভব হয় না। তাই—বেরিয়ে পড়ি—নানাস্থানে ঘুরে বেড়াই,—যথাকালেই ফিরে আসি। নাইডুর সঙ্গে কথা আমাদের ইংরাজীতেই চলে, যেহেতু আমি তেলেগু বুঝি না।

এখন নাইডু বলছেন,—আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমাদের এই বাঙ্গালী সাধু—চেনা সহজ নয়। আশ্চর্য্য লাগে আমার একথা ভাবতে, জ্বানো বন্ধু, এত সাধু ঘেঁটেছি তার সংখ্যা হয় না, ঐ তো আমার কাজ, আমার জ্রীকে জিজ্ঞাসা করো। এঁকে কিন্তু আমি বাঙ্গালী ব'লে ধরতেই পারি নি। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, কি অসাধারণ

আত্মগোপনের কৌশল! ঐ সাধুকে—কোনরকমেই চেনবার যোনই। আমাদের সাধু সন্ন্যাসী দেখে দেখে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, সাধু মাত্রেই তার শরীর, পোশাক, তাদের অঙ্গে বিশেষ ক'বে একটা ছাপ,—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চিহ্ন কিছু না কিছু থাকবেই; কিন্তু এ রকম অভূত প্রচ্ছন্নভাব কোন সাধুরই দেখিনি, আমার জীবনের এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা।

এইভাবে, স্ট্রেঞ্জ, কথাটা বহুবার ব্যবহার ক'রে তাঁর বিস্ময়কর অক্টভবের পরিচয় দিলেন।

এক্ষেত্রে, আমি বললাম,—বাইরের চিহ্ন দেখেই সাধু চেনার অভ্যাস কি তোমার যথার্থ সাধু চেনার উপায় ?

আরে, কি দেখে ব্ঝবো তাই বলো না যে, ইনি আমাদের মত গৃহস্থ একজন, খ্রী সন্তান নিয়ে ঘর করেন, কিংবা ইনি সংসারত্যাগী, ভগবানের দিকে লক্ষ্য এবং তাঁতেই আত্মসমর্পণ করেছেন। সাধু-সম্প্রদায়ের একটা চিহ্ন বা লক্ষণ থাকবে তো। যেমন ধর রামায়ৎ বৈষ্ণব; অথবা শক্তি উপাসক শাক্ত। বৈদান্তিক অথবা শৈব— এ সব লক্ষণ তো সাম্প্রদায়িক চিহ্ন থেকেই ব্ঝা যায়। না হ'লে আমাদের সাধু চেনবার অন্য উপায় কি ?

বললাম' ঠিক ধরেছ, ঐ বাঙ্গালী পাগলার কাছে তুমি যাওনি ভারপর ?

নাইডু বললেন,—আর কেন ও সব পাগলা-টাগলা বলছ ভাই; যখন স্বীকার করছি যে চিনতেই পারিনি, কোন ধর্ম-সাম্প্রাদায়িক চিহ্ন নেই ব'লে। এখন তুমি তো দেখে এসেছ, আমায় ব'লেই দাওনা কি রকম সাধু আর এাপ্রোচ করবো কিভাবে?

না ভাই, আমার কর্ম নয় তোমায় বোঝানো, তুমি স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে বুঝে নেবে। তুমি নিজেও তো কথা কোয়েচ, কালকে কি চমংকার ঈশ্বর তত্ত্ব বললেন। কি জানো, আসলে আমাদের দারা সাধুদের খাওয়ানো, পরানো, তাকে রেলভাড়া দিয়ে তীর্থে পাঠানো এ সব হ'তে পারে, কিন্তু সাধুর যথার্থ পরিচয় নেওয়া সন্তব নয়। একটু শ্রদ্ধা যার উপর হ'ল বড় জোর তার কথাগুলি বসে খানিক সময় নষ্ট ক'রে, কাজ কর্মা ফেলে, শুনলাম। যা দেখি সবাই একঘেয়ে, সেই জপ করো, ধ্যান করো, সাধু গুরু সেবা করো, দান করো, তীর্থ করো—এইসবই বলবে; পজেটিভ কিছু পাবার হদিশ নেই। সন্দেহ হয় গুরাও হয়তো কিছু পায়নি, কেবল গুরু উপদেশ পালন করচে আর ঘুরে ঘুরে সারা ভারতময় পর্য্যটন করচে। কিন্তু কৈ, তাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু তত্ত্ব উদ্ধার ক'রতে পারি কি, যাতে আমার কিছু সত্যই লাভ হয় গু

আমি বললাম, উনি নাকি কালকেই চলে যাচ্ছেন ?

এঁ্যা, তাই নাকি ? ুতা হ'লে তো আমায় কাল সকালে গিয়েই আটকাতে হয়।

আটকে কি করবে ?

সাধুসঙ্গ করবো,—তার ফলটা যাবে কোথা ? জানো তো আমরা ইণ্ডিয়ান—সাধুসঙ্গের মহৎ ফল, আমাদের মর্মে মর্মে গাঁথা। নাঃ যতটা ভেবেছিলাম নাইডু গারু, বিগ বিসনেসম্যান হ'লেও ততটা বহিমুখী নন, সাধুসঙ্গের মহৎ ফলও ছাড়তে চান না। এ দিকে কিন্তু এর জন্ম এতটা চেষ্টা ক'রেও একটি পয়সাও এঁকে লওয়াতে পারেন নি, কোন প্রকারে না একখানা বস্ত্র, না খাওয়া, না কিছু, না কিছু টাকা রাহা খরচ ট্রেনভাড়া ইত্যাদি বাবতে, তাঁর প্রয়োজন মতো কিছুই গ্রহণ করাতে পারেন নি, তাই মহা ফাঁপরে পড়েছেন এই সাধুকে নিয়ে; অথচ দাতা তিনি, তাই মনটা ভাল নেই। কিন্তু এমনই চিত্তাকর্ষক কথাও কোথাও পান নি এতো সাধু সঙ্গ করছেন। সারাক্ষণ কথাবার্তায় এইটুকু মনের কথা পেলাম। এখন ভোজন শেষে আমার সঙ্গে আর কোন কথাই যে হ'ল না, গন্তীর মুখে উপরে তাঁর শয়নকক্ষে চলে গেলেন। ঠিক তার বিপরীত দিকেই আমার থাকবার ঘর। খানিক নিঃসঙ্গ থাকবার জন্ম আমিও আমার স্থানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আজ আমার জীবনের শ্বরণীয় দিন একটি। ভাবতে ভাবতে স্থ্যপ্তির কোলে ডুবে গিয়েছিলাম,—জেগে উঠলাম ভোর বেলা।

কোন সাধুর কাছে সকালেই না যাওয়াই ভাল। শুনেছিলাম, —বিশেষ, —সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম চারদণ্ড যোগি বা সন্যাসীরা একরকম আত্মস্থই থাকেন।

নাইডু যথাকালে নিজের অফিসে চলে গিয়েছেন শুনলাম তাঁর চাকরের মুখে। নিজ কর্তব্য সমাধা ক'রে ঘড়িতে সাড়ে নটা দেখে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে ওখান থেকে ছুর্গা মন্দিরে চড়তে। ভেবেছিলাম আজ নিশ্চয়ই একলা পাব, প্রাণখুলেই খানিক কথা কইব।

হায়রে অদৃষ্ট, গিয়ে দেখি আমাদের ব্যান্কট্-রত্নম্ অফিস কামাই ক'রে, সাধুর যাওয়া আটকাতেই বোধহয়,—একখানা চেটাইয়ের উপর আসন পিঁড়িতে বসে সাধুর সামনে, ভক্তিভাবে, তন্ময় হয়ে সাধুসঙ্গ করচেন; অর্থাৎ মনের স্থাথ প্রশ্ন ক'রে উত্তর বার করচেন সাধুর মুথ থেকে।

উলঙ্গ সাধু, চেটাইয়ের উপর তাঁর কাপড়খানি, কাল যেমন দেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেই রকমই রাখা, তার উপরে এখন বসে আছেন; আর অন্থ দিকে মুখ, চক্ষু বুজিয়ে হিন্দীতেই কথা কইছেন। চমৎকার, স্পষ্ট তাঁর হিন্দী, শুনলে কে বলবে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী নন। বোধ হয় নাইডু হিন্দীতেই কথা আরম্ভ করেছেন। আমার জানা ছিল নাইডু খুব ভাল হিন্দী বলেন, তাঁর সঙ্গে একটি ফার্সী বা উর্ত্রশক্ষ থাকেনা, সংস্কৃত বহল

হিন্দী। তখন কিন্তু এখনকার মতো জবরদন্তি ছিলনা হিন্দী শিক্ষার উপর। প্রায় পঁয়ত্রিশ বংসর আগের কথা।

এখন দেখলাম সাধুর আর এক মূর্তি; কাল সন্ধ্যায় যা দেখেছি যেন সে মানুষই নয়। যাই হোক এখন, আমায় দেখে নাইডু কি ভাবলেন কে জানে? নিঃশব্দে একখানা চেটাইয়ের উপর বসে পড়লাম। তখন সাধু বলছিলেন :—সহজ হিন্দি ভাষায়;—

পাগল না কি! ঐটাইতো সবারই শ্রেষ্ঠ শক্তি; জীবনের পুঁজি, যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই তোমার ব্যবসায়ের মূল পুঁজি। এখানে প্রত্যেক জীবের ঐ প্রাণই স্ষ্টিশক্তিরূপে কাজ করে, যত ভোগ ও কর্ম প্রবৃত্তির প্রেরণা, সকল গতির মূলেই ঐটাই যে।

পুরুষ প্রকৃতির সম্ভোগ—যার ফলে সৃষ্টি বা জীবোৎপত্তি ঐ সৃষ্টি প্রবৃত্তির মূলেই ঐটি,যা থেকে তোমার উৎপত্তি, আবার ঐটি নিয়েই তুমিও এসেচ—জীবনের সম্বল করে। জন্ম থেকে তোমার বৃদ্ধি, মনুষ্যুত্বের সর্বাঙ্গীন পরিণতি তোমার সকল গতি নিয়ন্ত্রিত করচে— ঐটিই। তবে এটা জেনো যে, যৌবনে সন্তান সৃষ্টি উপলক্ষে যে সম্ভোগ সেইটাই তোমার সৃষ্টি শক্তির স্বটাই নয়। ওর উদ্দামতাও স্থূল অংশ যদিও সাধারণ দেহাত্ম বৃদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঐকর্মের উপর আকর্ষণটা প্রবলভাবেই থাকে। তাদের সংস্কারই ঐ রক্ম, স্থূলবৃদ্ধি নিম্নস্তরের জীব বোলে। এখন যার মধ্যে প্রথম থেকেই ওটা প্রবল সে নিশ্চয়ই অসাধারণ ধীমান পরিণামে তার দ্বারা হয়তো অনেক উচ্চস্তরের সৃষ্টি, কল্যাণকর অনেক কিছুই হতে পারে। এখানে সমাজের শীর্ষস্থানে থেকে যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ঐ প্রাণশক্তির প্রাচুর্যই তাঁদের অস্তিত্বের মূলে।

নাইড়ু বললেন, কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিটা, ইন্দ্রিয় স্থাখের উপলক্ষ হয়েই তো রইল ; এর পরিবর্তন কোথা ?

তাহ'লে আরও একটু স্থির হও। শোন, সরমেশ্রের বিচিত্র

এই সৃষ্টির মধ্যে প্রাণীসমাজের শ্রেষ্ঠ এই মানব। এখন পুরুষ জীবনে, এই পুরুষ বলতে প্রাণী জগতের পুরুষ জাতি বৃষতে হবে, পুরুষের সৃষ্টি প্রবৃত্তিটাই তার সহজাত, সংস্কারগত এবং আমরণ ক্রিয়াশীল। পুরুষের এইটিই বৈশিষ্ট্য। একটি মানব পুরুষের সৃষ্টি স্পৃহা কতরকমে কতদিকেই কার্যকরী হয়ে যাচে, কত প্রকারের কত কত সৃষ্টির কারণ রূপে নিজ অস্তিহ সফল করছে—যে কেট একজন পুরুষ, নিজ জীবন প্রবাহ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। এইভাবে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখ জগৎসংসারের প্রতিটি জীবের গতিপথে, প্রতি পলে পলে, কি প্রবল, বেগ সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি উপলক্ষে এই বেগ, এ চাঞ্চল্য, একবার যদি লক্ষ করতে পারো,—তোমাকে স্তন্থিত ক'রে দেবে, ইন্দ্রিয় সুখ সন্ভোগ প্রবৃত্তি উড়ে যাবে তোমার।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ, সাধু নির্বাক। পরে বলছেন,—

ব্যক্তিগতভাবে তোমার ধী অর্থাৎ তোমার বৃদ্ধি, তোমার প্রবৃত্তি কিনা মন,—সুস্থ ও সবল ইন্দ্রিয় প্রামের সাহায্যে তোমার প্রত্যেক সৃষ্টি প্রেরণা সফল করছে; তোমার মন্ত্যান্তের এই তো মূল কথা ?

## 11911

যেই একটু থেমেছেন, হঠাৎ নাইডু হাত জোড় করে একটু ভক্তিভাব দেখিয়ে ব'লে ফেললেন,—

আপনি মনে ক'রলে ঐ রিপুর প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারেন ?
সাধু যেন চমকে উঠলেন। চক্ষু ফুটি খুলেই বললেন,—হঠাৎ
একি কথা এনে ফেললে তুমি গু এ যে তোমার অসঙ্গত আবদার
দেখছি, স্বাভাবিক প্রাণের খেলা, ইন্দ্রিয়ভোগের ব্যাপারে মরা
বাঁচার কথা আনলে কেন এখানে ?

নাইডু ইতিমধ্যে সচেতন হয়েছেন। বললেন, কারো মধ্যে ঐ সম্ভোগস্পৃহাটা প্রথম থেকেই হুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, যে কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম;—ঐ রিপুর প্রভাবের কথা ভেবেই ব'লে ফেলেছি। শুনে সাধু বললেন,—

রিপু বলছ যখন, শক্র ভেবেই তো ? এখন জিজ্ঞাসা করি, ওটা যথার্থ শক্র ব'লে মনে হয়েছে কি ? তা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে কি তোমার মতো প্রবল মনঃশক্তি সম্পন্ন মানব একজন, যার Superiority Complex সকল ব্যবহারে কাজ করছে তার মধ্যে এতক্ষণ টি কতে পারে ? তুমি যেন দেখা ত চাইচ যে ওটা তুমি ছাড়তেই চাইচ, কিন্তু ও ছাড়ছে না; তাই নয় কি ?

ক্ষমা করুন, ততটা বুঝে বলিনি, প্রভু!

আসল কথাতো আপনিই এসে পড়ত,—অধৈর্য হ'লে কেন १ সরল কথা এই যে, পুরুষ একজনের জীবনে প্রথম যৌবনে, সৃষ্টি শক্তির উদ্বোধন, তাইতে জীবস্টির প্রবৃত্তি, এতো সবাই জানে। ছই একটি সন্থান হয়ে গেলেই প্রাকৃত নিয়মেই ওটা আর অত প্রবল থাকতে পারে না। পিতৃত্তের গৌরবই তাকে সংযত করে,— তারপর শিল্প সৃষ্টি উচ্চ চিন্তা বিলাসের পথে চলে যায়। তবে এক প্রকার নিম্প্রেণীর স্থল দেহাত্ম বৃদ্ধিসম্পন্ন জীবই নারী সম্ভোগটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থখ বলে আকড়ে থাকে—তাদের কথা আলাদা, প্রকৃতির বিকৃতিও আছে তো—এখানে এদের কথা ছেড়ে দাও না।

নাইড় বললেন, যাদের সন্তান হ'ল না।

নাইডু নিঃসন্তান, বয়স পয়তাল্লিশের উপর ছ-তিন বংসর হবে। সাধু বললেন, নাই বা "হ'ল, এত লোকের ইচ্ছে এই সভ্য সমাজে ছই-একজনের যদি নাইবা হয়, ধরিত্রী হাল্কা হয়ে যাবেন না। সন্তান না হ'লে বংশ ধারা লোপ হয়ে যায়, পিতৃপুরুষ নরকন্থ হন, এই সবও আছে না ?

ওহো, ওসব এখনকার সমাজের কথা নয়; সেকালে, হাজার হাজার বছর আগেলার কথা,— তখনকার সমাজকে সম্প্রাসারিত, শক্তিমান করতে ক্রত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন সমাজপতিরা অন্তত্ত করতেন। তাই প্রজাবৃদ্ধির উপর অতটা জোর দিয়েছেন। এরই প্রতিক্রিয়ার কথাটা এই,—যেমন এখনকার মনিষীরা অধিক সন্তান বা প্রজাবৃদ্ধির ফলে আহার্য বস্তুর অভাব, তুঃখ, দারিজ বাড়চে দেখে সেটাও সমাজের অশান্তির কারণ বোলে সংযত হতে বলচেন এমন কি বাজারের রক্ষা কবচ ধারণ করতেও পরামর্শ দিচেন, এই রকম আর কি।

মানুষ সমাজ কি তখন সত্যই তুর্বল ছিল ?

—আরে বাবা খৃষ্ঠীয় আট দশ সেঞ্বী আগেও কোথা ছিল এত লোকসংখ্যা আর এত বড় বড় সহর। দেশের চারদিকেই ঘন বন জঙ্গল,—এক জায়গায় নদীর ধারে একটু ঘন বসতি একটা বড় গ্রাম, সেটাও স্থলভ ছিল কি ? সিংহ, বাঘ, ভালুক, নেকড়ের মত হিংস্র প্রাণী জঙ্গলরাজ্য ময়,—তার উপর চোর, ডাকাত প্রভৃতি যাতৃধানেরা, তাই মানব সভ্যতার প্রথম দিকে প্রজাবৃদ্ধিটা একমাত্র কাম্যই ছিল—মান্ত্র্য সমাজে নিরাপত্তার জন্ম, দলবৃদ্ধির কভ প্রয়োজন বৃঝতেই তো পাচ্চো। যার যত সন্থান তার ততই প্রতিষ্ঠা নিরাপত্তা এ সব তোমাদের তো না জানবার কথা নয়। তখনকার সেই প্রজা সংখ্যা অল্পতার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এযুগে—এখন প্রজাবৃদ্ধির ঠেলা সামলাও। তারপর বলচেন—

ওসব বৃদ্ধি ছাড়েণ, এখন জেনে রাখ—এখনকারদিনে সন্তান না হ'লেও জীবনে তোমার অগ্রগতির কোন বাধাই হবে না, বিশ্বজননীর প্রজাস্থির হিসাব ঠিকই আছে। এখন, যাদের গোড়া থেকেই ঐ সম্ভোগপ্রবৃত্তি উদ্দাম বলছিলে, আসলে তাদের প্রাণশক্তি ঘটিত স্থি প্রেরণাই প্রবল বৃথতে হবে। আর যৌবনে স্থির প্রেরণায় যে নারীসঙ্গলিকা। সেটা স্থি প্রেরণার প্রথম ধাপ, যেমন তোমার জীবনে কতকটা মোহাচ্ছন্ন শৈশব অবস্থা, স্থি শক্তি বিকাশের শৈশব; ব্যাপারটা বৃথলে ? নাইডু সন্মিত বদনে বললেন; —তারপর—



তারপর পূর্ণ যৌবনে সৃষ্টি শক্তি পরিণতির ক্রমে চৈতন্তের, ফুরণ, ফুল সৃষ্টির ধারা অতিক্রম ক'রে মানব চৈতন্ত প্রতিভার এলাকায় পড়ে। তখন সাধারণ অসাধারণ ভেদে উচ্চস্তরের সৃষ্টি অধিকারী মানবসমাজের জ্ঞান, ধ্যান ও চিন্তাপ্রস্ত কল্যাণকর নানাকর্ম প্রবৃত্তির ফুরণ। যথার্থ আনন্দময় মানবজীবনের আস্বাদ, ফলে পরমাত্মার বিলাসক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত হওয়া সম্ভব করে। মানুষ সমাজে সৃষ্টির পর্যায়ে এর বড় আর কি; ঐ বিলাসই তো মানুষ জীবনে চরম সার্থকতা।

বিলাস! এ আবার কি রকম কথা ?

হাঁ, একটু অবহিত হও, বংস,—এ সংসারে এই জীব কোটি অসংখ্য মানুষ, এরা কি নিয়ে থাকে, কি নিয়ে কালক্ষেপ করে?

করে তো অনেক কিছু, বহু কর্মই করে, হেথা কতগুলির নাম করব ?

আহা অনেক কিছুর মধ্যে যাবে কেন, বহুকে সংক্ষেপ ক'রে ফেল না—বুদ্ধি আছে তো ?

তা হ'লে আপনিই বলুন। শুনে সাধু বললেন, এখানে ভোগ আর বিলাস ছাড়া আর কোন কর্ম আছে কি ? মানুষের দৈনন্দিন জীবন লক্ষ করোনা;—স্থুল কর্মেলিয়ের কত রকমের কর্ম বা ভোগ, বাকিটা বিলাস, উপলক্ষ সুখ বা আনন্দ। ভোগের বেলাও তাই আর বিলাসের বেলাও তাই, মানুষের মধ্যে এসব জন্মগত সংস্কার হয়েই আছে,—যাতে সুখ বা আনন্দ নেই এমন কর্ম কেউ ক'রতে চায় ?

# 11 6 11

এটা বুঝলাম, কিন্তু ঐ যে, সাধারণ অসাধারণ ভেদে ব'লে একটা ফাঁকড়া তুলে রেখেছেন।

হাঁ, তোমার সমাজে কি সাধারণ, অসাধারণ ব'লে কোন ভেদ নেই ?—কর্মক্ষেত্রে একজন খেটেখুটে নিজ সংসার পালন করে; আর একজন সহস্র জনাকে খাটায়, প্রতিপালন করে, তুইজন কি একই পর্যায়ে পড়ে? এ সব জানো তো ?

অতীব বিনীত এবং নম বচনে নাইডু বললেন, প্রভু! জানিতো সবই, কথা আর কি নৃতন আছে; কিন্তু সেই পুরানো কথা যখন আপনার মতো কারো মুখ থেকে বেরোয় তাইতে এমন কিছু খাকে যাতে ভিতরটা আলোকিত হয়ে যায়। তুমি কি আইনও ঘেটেছিলে, বাবা ? যেন আইনজের গন্ধ পাচ্চি—কথাটায় ?

বি এ পাশ করবার পর কিছুদিন আইন পড়েছিলাম এবং ভালভাবেই পাশও ক'রেছিলাম, ভেবেছিলাম আইন ব্যবসায়ী হব। কিন্তু শেষ অবধি বাবাই এ বিসনেসের জোয়াল ঘাড়ে তুলে দিলেন।

তোমায় উপযুক্ত কাজই দিয়েছেন, বেশ, এখন আরও একটা কথা—তুমি দর্শন শাস্ত্রও পড়েছ তো ?

তা পড়েছি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত অধ্যয়ন করেছি; কিন্ত যথার্থ তার মধ্যে দিয়ে নিজ পথ ঠিক ক'রতে পারি নি—সাধনের পথে যাই নি।

পথের কথা বোলো না, তুমি তো পথেই আছ। ঠিক নিজ পথ যাকে বলে—

কিন্ত বিশ্বাস ক'রতেই পারি না আমি সত্যিই কোন অবস্থায় রয়েছি, আর আমার ভবিষ্যুৎটাই বা কি ? সে যাক, আপনি এখন সাধারণ আর অসাধারণের কথাই বলুন।

মন আর বুদ্ধি, এ ছটিই জীবনের পুঁজি, এটা বুঝতে পারো ? তা বোধ হয় পারি ভাই নিয়েই তো পথ চলছি।

সাধারণ যারা তাদেরই বলছি মনপ্রধান, মনের বশেই চলে।
শরীর, ইন্দ্রিয় আর নিজ স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে না; বুদ্ধি
পর্যন্ত যাদের স্বার্থছন্ট, তারাই সাধারণ। আচ্ছা, আর একটা কথা
বুঝাতে পার, মন প্রভাবিত বুদ্ধি, আর বুদ্ধি প্রভাবিত মন ?

অর্থাৎ যাদের মন, বুদ্ধি বা বিবেকের অনুমদিত কর্মাই করে তাদেরই বৃদ্ধি-প্রভাবিত মন, আর যারা স্বার্থান্ধ মন নিয়ে বৃদ্ধি-বিবেকের কথা বিশেষ বিপন্ন না হ'লে শোনে না, তাদেরই মন প্রভাবিত বৃদ্ধি অথবা স্বার্থমৃষ্ট বৃদ্ধি বলছেন তো ?

সাবাস, একদম ঠিক। আচ্ছা তাহ'লে মন শাসিত বুদ্ধি যাদের

তারাই যদি সাধারণ পর্যায়ের হয় অঙ্কের হিসাবেই, বৃদ্ধি প্রভাবিত মন যাঁদের তাঁরাই হলেন অসাধারণ। তাঁদের মধ্যেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবিভাব সম্ভব।

সাধারণের মধ্যে কি প্রতিভা থাকে না ?

ঠিক প্রতিভা যে শক্তি, চৈতন্মেরই ক্রুরণ,—তা স্বার্থন্থ মনের প্রভাবে জনায় না। কর্মশক্তি প্রবল এমন কি অসাধারণও হতে পারে। সাধারণের থাকে বৃদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বৃদ্ধির দীপ্তি, স্বার্থময় আত্ম-কেন্দ্রক বৃদ্ধির জলুস,—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি প্রবলও হতে পারে। কিন্তু প্রতিভার দীপ্তি স্বতন্ত্র বস্তু, আত্মচৈতন্মের ক্রুরণ। সাধারণের কথাটা আরও একটু খুলে বলুন না।

সাধারনের বিভা ও বৃদ্ধির বিকাশ হতে পারে, তীব্রও হতে পারে কিন্তু তার সব কিছু সংস্কার স্বার্থের ছাঁচেই ঢালা। আরও একটা সরল বৈশিষ্ট্য আছে তাদের মধ্যে—সকল কামনার পূর্তি এবং সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধির প্রতীক হল ধন; তাদের জীবনে ধনই সবার বড় হয়ে যায়। সাধারণের সর্ব্বনিম্ন স্তর, তারপর মধ্য এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরেও মহা প্রতিষ্ঠাবান যারা তাদের স্বচ্টুকু বৃদ্ধি, সকল শক্তি ধনের পিছনেই, নিজ স্থ সংসার ও পরিজনের লালনপালন, স্ব্যাচ্ছন্দের পিছনে এবং সঞ্চয়ের পানে নিংশেষিত হয়ে যায়। তাদের সংকর্মেও মতি, অনেক ধনসঞ্চয়ের ফলে হয়তো সাধারণের কল্যাণকর কাজে তাদের দান, যদি তার প্রতিষ্ঠার অনুকৃল হয় তাহ'লে তার অনেককিছু কর্মাই সমাজে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটিই হল সাধারণের মোদ্দা কথা।

নাইডু গারু এবার একটু যেন ব্যস্তভাবেই বললেন, সাধারণ সম্বন্ধে সব বলা হয়েছে কি ?

সাধু বললেন, মোটামৃটি তো ঐরকমই; তুমি বাবা, এবার আমায় কাৎ করবার মতলবেই আছো, দেখছি। কথাটি কি মনেকরে যে বলচেন তাতো আমি বুঝতে পারিনি।

তাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি; তাইতো তোমার আসল কথাটা ?

আপনি অন্তর্যামী, ঠিক ঐ কথাই ছিল আমার।

মান্থবের সন্থা যে চৈতন্তময়, সেটা একেবারে এড়াবার যো কোথা? তাই যথন প্রবীণ বয়স আসে, তার নিজ সমাজের গুরুস্থানীয় কাকেও আদর্শ ক'রে নিজ চৈতন্তে প্রতিষ্ঠার অভাব খানিক পূর্ণ বা সার্থক করবার চেষ্টা থাকে। ঈশ্বরতন্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান অথবা আত্মন্তন্ত্ব নিয়ে সাধারণ ধনৈশ্ব্যান, তাঁরা কখনও মাথা ঘামাতে পারেন না; একটু স্থির হয়ে অথবা বিষয় বা ধনের চিন্তাধারা ক্লণেকের জন্তও ভ্যাগ ক'রে ধর্ম অথবা জ্ঞান তন্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা ভাদের ধাতে আসে না। তবে টেবল্ টক্ বেশ লাগে, ছ-চারজন বন্ধ্বান্ধব নিয়ে নিজ কর্ম্ম মত, পরের ধর্ম, ব্যবহারিক কর্ম্মস্বন্ধে বা নিজ পছন্দ ও অপচ্ছন্দ সম্বন্ধে, ধর্ম নিয়ে আলোচনা তাদের আনন্দের সময়ক্ষেপ, অবশ্য যখন নিজের কাজকর্ম থাকেনা।

শ্বভাবে ভক্তি নেই কিন্তু ভক্তি দেখাতে, ভক্ত পরিচয় দিতে উৎসাহের সীমা নেই; কালের ধর্ম যা, তা নিয়ে ফ্যাসান হিসাবে কিছু কিছু দানের ব্যবস্থাও আছে। ঈশ্বর কুপা পেয়েছেন, কতভাশে বিশেষ বিপন্ন ও সঙ্কটময় অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছেন, ভগবান তাঁকে স্পেশাল ফেভার করেন যা অপরকে ক'রতে দেখা যায় না; এইসব বর্ণনায় তাঁদের বড় লোভ। রাম সীতা হুর্গা রাধা কুষ্ণ কালী অথবা শিব গণপতি বা মহাবীর-এই রকম একটি না একটি প্রতিক চাইই না হলে তাঁরা নড়তে পারেন না। আসলে, আধ্যাত্মিক যা কিছু, এমন কি ঈশ্বরায়্ক্তি তাদের বাইরের ঘরে হরিসংকীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন,

অথবা ভগবংপাঠ দেওয়ার ফ্যাসন, বাড়ীগুদ্ধ সবাইকে শোনানোর ব্যবস্থা, বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রতিবেশীদের আহ্বানও আছে। বেশী বেড়ে যাচছে, খরচের ব্যাপার মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়—দেখে, কোন একটা অছিলায় তা বন্ধ ক'রে দিয়ে তার শাস্তি। এর বেশী বলা ঠিক হবে না। সাধারণ ধনৈশ্র্যশালীর এইসব বৈশিষ্ট্য। কারে সঙ্গে স্বার্থ নিয়ে সংঘর্ষ যতক্ষণ না বাধে ততক্ষণ তারা ধার্মিক। সমাজে যারা অল্পবিত্ত তাদের আত্মীয় কুটুম্ব, তাদের আদর্শ হয়েই তারা সমাজে আধিপত্য করেন।

নাইডু গারুর মুখে একটু বিষয় হাসি, বললেন, যেমন আমরা। সাধু নির্বাক।

### 11 6 11

একট্থানি চুপচাপ; নাইডু গারু বললেন, এখন, অসাধারণ যারা প্রতিভাশালী তাদের কথা।

যাদের হুর্দমনীয় সম্ভোগস্পৃহা বলছিলে, তাদের স্ঠি প্রবৃত্তিটাই উদ্দাম। যৌবনে চৈতক্ত ক্ষুরণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ হুর্দমনীয়তাই প্রতিভায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন থেকেই স্ঠি প্রতিভার খেলা আরম্ভ।

প্রাণচৈত্য স্পান্দনের এমনই গতিবেগ, ঐ প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয় সস্তোগস্পৃহা ক্ষীণ হয়েই আসে, যতই গভীর ভত্ত, জ্ঞান এবং চিন্তাসমূহ নিয়ে অন্তঃকরণে আলোড়ন চলতে থাকে।

হঠাৎ নাইডু গারু ব'লে ফেললেন, অটুট ব্রহ্মচর্য না থাকলে কি ঈশ্বরলাভ ঘটে ?

অটুট ব্রহ্মচর্যের হেঁয়ালীতে পেয়েছে দেখছি; যদি ওটা কারে। জীবনে ঘটে যায় তাহ'লে সেটা হবে বড় একটা বিলাস, ঈশ্বরলাভের কোন সম্বন্ধই নেই তার সঙ্গে। ফলে তার আয়ুকাল হ্রাদ হয়েও যায় শক্তির অতিরিক্ত চালনার ফলে। এটা কর্মশক্তির কথা।

সে কি, শান্ত্রে বলে যে, ব্রহ্মচর্যই তো ব্রহ্মলাভের উপায়।

ওটা অকালে ইন্দ্রিয় লালসাথেকে সামলাবার জন্মই অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের সংযমের উপদেশ,—তা ছাড়া আদর্শটা ভালো তো।

কিন্ত-ভর মাহাত্ম শাস্ত্রে-

রক্ষা করো বাবা, সেকালের বশিষ্ট, ভৃগু, পরাশর, বিশ্বামিত্র এদের কথা নাহয় ছেড়েই দিচ্ছি; কিন্তু একালের, গুরু নানক, কবির কামাল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এঁরা সংসারী, জীবন নিয়ে কি ঠাট্টা ক'বে গেছেন নাকি ? তুমি শিক্ষিত, এখনকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈরী তোমার মন, বলনা ঐ অটুট ব্রহ্মচর্য এই পৃথিবীর সমাজে মানবজীবনে স্বাভাবিক কি ?

তবুও এটা তো ঠিক, যদি কেউ পারে সে তো শক্তিমান হয় ? হোক না, সে শক্তি একটি বিলাসই হবে মানুষের জীবনে, বড় জোর খুব বেশী কর্মশক্তি বাড়তে পারে সেটাও ত বিলাস। তা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

শক্তিমান হ'লে ঈশ্বরলাভ বা আত্মসাক্ষাৎকার হবে না কেন ? শক্তিমান অবস্থায় সে তো নিজেকেই ঈশ্বর মনে করবে, দিতীয় ঈশ্বর সে চাইবে কেন ?

কিরকম ?

রকম আবার কি, রুগ্ন শরীর একজনের মন যেমন সর্বাদ।
শরীরের মধ্যে রোগের জায়গাতেই পড়ে থাকে—শক্তিমানের
মনও তেমনি তার শরীর আর বলবীর্যের উপরেই পড়ে রইল। তার
দম্ভ অহঙ্কারের দাপটে তার সামনে যাওয়াই দায়।

কি বিপদ! সাধু বললেন, কার বিপদ? ঐ অটুট ব্রহ্মচারীর, শক্তিমানের শক্তিলাভ হয়েচে, অথচ ঈশ্বর বিমুখ।

মোটেই না—বিপদটা তোমার মনে। সে তো ভালই আছে
নিজ শরীর এবং বল ও বীর্য্যের আনন্দে, ঐতেই তার স্থুখ, শান্তি
না থাক জীবনের সার্থকতা তো আছে—ঈশ্বরের কথায় তার
কাজ কি ?

নাইডু বললেন, যেন কেমিক্যাল একশানের মতো।

সাধু বললেন, স্ষ্টিতে সবই তো যোগাযোগেরই ব্যাপার—
এখানকার খেলাটাই বিচিত্র। এখানে এক নেগেটিভের খেলাও
আছে। সবই তো এক নিয়মেই হয় না। ধর সংযত পিতামাতার
সন্তান সংযত প্রকৃতিরই হয়; আর যথাকালে দেই নিয়মেই হয়ে
যায় প্রতিভার বিকাশ। আর কোথাও কোথাও দেখা যায়, ঐ
উদ্দাম সম্ভোগ প্রবৃত্তি, কোন প্রাকৃত নিয়মেই এমনই আঘাত পায়,
সে বিষম আঘাতের বেদনাই তার প্রতিভা বিকাশের কারণ হয়।

এখানে জীব বিকাশের ক্রম জানতো। প্রাণরূপে চিংশক্তি ঐ
মাংসাস্থিপূর্ণ শরীর মধ্যে বাড়তে লাগলেন। কালের মধ্যে দিয়ে
সং চিং আনন্দস্থরূপ আত্মার গুণগুলি ফুটতে লাগলো শরীর মন ও
বুদ্ধির সঙ্গে। যৌবনকালটাই ঐ সকল গুণ পূর্ণ বিকশিত হবার
কাল;—বিশেষ চৈতন্ত শক্তি সহজ কথায় বুদ্ধির। এখন কোন
বিশিষ্ট আধারে ঐ চিংশক্তি বিকাশের প্রবল বৈচিত্র আছে যেটা
সাধারণ থেকে ভিন্ন।

তাকেই অসাধারণ বলেছেন তো ?

তারপর স্থি প্রেরণায় জাগ্রত ইন্দ্রিয়গ্রাম, সম্ভোগের আনন্দেই প্রথম পদক্ষেপ। মস্তিষ্ক পূর্ণায়ত, যখন আধার পুষ্ট হয়েছে, সবল মন, তীক্ষ বৃদ্ধি তখনই স্থাপিক্তির সঙ্গে চৈতন্তের যোগ, তারই ফলে প্রতিভা ক্ষুরণ জীবন তার প্রতিভাদীপ্ত হয়ে উঠলো। তার প্রধান লক্ষণ আত্মশক্তির উপর অসাধারণ বিশ্বাস এইটিই প্রথম ও প্রধান, তাইতেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পরে নিজ বৃদ্ধিবলে অত্রান্তরূপে নিজ জীবনের উদ্দিষ্ট কর্মপথ নির্ব্বাচন তার অবশ্যস্তাবী ফল। দিতীয় লক্ষণ, তার অবলম্বিত কর্মপন্থা গতানুগতিক পথে চলে না। তার কর্মা, ধর্মা, কাব্যা, সাহিত্যা, সঙ্গীত বা বিজ্ঞান বা শিল্পা, যা কিছু প্রবৃত্তি নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্ল হয়েই ফুটতে থাকে। সে প্রতিভার কাছে সাধারণকে সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তার উদ্থাবিত জ্ঞানের অবদান অপ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণে বাধ্য করে। তীক্ষতম বিচার বৃদ্ধি তাকে গভীর ফলপ্রস্থ চিন্তার অধিকারী, এমন কি পরিণামে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানময় জগতের গভীর রহস্তপূর্ণ প্রবেশ পথও তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। আপ্রকাম এবং তত্মদর্শী মহান আদর্শ, জগৎগুরুরূপে সৃষ্টির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবন,—পরমাত্মার উচ্চতম বিলাসের আধাররূপে জগতের জনসমাজে নৃতন জ্ঞানের আলোক, বহু অজ্ঞাত তত্মের সন্ধানও দিতে পারেন।

এখন বুঝলে, থাকে কামশক্তি, ইন্দ্রিয়নস্ভোগপ্রবৃত্তি বলেছিলে সেটা আসলে কি পদার্থ এবং উপযুক্ত আধার হ'লে কোথায় নিয়ে যেতে পারে।

মন্ত্রমুশ্বের মতোই আমরা স্থির হয়ে শুনছিলাম, সাধু চক্ষু চেয়ে দেখলেন একবার তারপর বলছেন,—

অশেষ বৈচিত্রময় এ স্প্টিতে মানবই পরমাত্মার সার্থক স্থি, সংসারে আজ মানবই মহান; তার মধ্যে চৈতত্যশক্তির খেল। আর তার প্রসারের সম্ভাবনার জন্ম। মানবগোটিই পরমাত্মার স্থি বিলাসকে পূর্ণ করেছে প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ বিলাসের মধ্যে দিয়ে,—এ বিলাস একমাত্র তাঁরই—এইটিই জানতে হবে আর নিজ নিজ জীবনকালেই তা পূর্ণ ক'রতে হবে মানবকে। স্ক্রিসুখের অধিকারী এই মানব-মূর্ত্তির ভিতরে বাইরে, তাঁরই সন্থা অনুপ্রবিষ্ট ;
—এইটিই এখানকার চরম উপলব্ধি ; এরই নাম ঈশ্বরলাভ, ভগবান
পাওয়া বা আত্ম উপলব্ধি । এই হল এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাস।

#### 11501

এরপর আর আমাদের কথার কিছুই রইল না। নাইডু একটি কি বলবার জন্ম মুখ খুলছেন দেখেই সাধু বললেন,—

চুপ কর বাবা, ওটা আমিই বলছি। এখানে প্রত্যেক মানুষ্টির স্বাধীন সন্থা, একজনের উপদেশ যে আর একজনের মনঃপৃত হবেই এমন কথা নেই কারণ তার মূল সন্থা স্বাধীন, তার নিজ বুজি থাকতে আর কারো বুজি সে নেবে কেন ? এখন এই যে কথায় কথায় আমার উপলব্ধিগত তত্ত্ব, তোমারই আগ্রহে গ্র্যাটিসে তোমাকে ধরে দিয়ে তোমারই গন্তব্যপথে সজাগ করতে চেয়েছি, ব্যবসায়ীবুজির দিক দিয়ে সেটা আমার কতটা আহম্মকি হয়েছে, তা আমি নিজেই জানি এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি;—কিন্তু আমার সন্থাও তো স্বাধীন, তারও তো একটা বুজি বিচার আছে,— তুমি যেটা জানতে না, সেটি জানিয়ে দেওয়াতে আমার,—এবং স্রন্থার একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হ'ল। যেহেতু তাঁরই কাছ ক্রি একটো এসেছে তাই তোমার মনঃপৃত হয়েছে; মহাকালই রইলেন তাঁর সাক্ষী।

সাধু চুপ করলেন; একেবারেই নিস্তর্ক বায়ু মণ্ডল।

এর পরেও আবার নাইডু যেন কিছু বলতে চাইলেন। এবার সাধু বললেন, তাহলে নিঃসঙ্কোচেই বলো যথন বলবার বিষয় রয়েচে।

প্রভু, আর কিছুই আমার জানবার নেই, শুধু এইটুকু যে, জপ, ধ্যান, তপস্থা এগুলোর সার্থকতা কি ? শুনে সাধু হেসে বললেন,—

বললাম না, এখানে মানবের ছটি কাজ ভোগ আর বিলাস। ভোগের কথা বেশ ভালই বোঝ; কেবল বিলাসটি কি পদার্থ তা ধরতে পারো নি।

ভোগটা যদি বুঝে থাক তাহ'লে জেনে রাখ ভোগ ছাড়া তোমার যা কিছু সং বা মহৎ কর্মোগুম সবই বিলাস। মানবজীবনে মৃত্যু অথবা সমাধি বা আত্মস্থ না হওয়া পর্যান্ত তোমার সবটুকুই ভোগ-আর বিলাসেরই জীবন। স্থুল নিয়ে মনের অধিকারে আনন্দ নিরানন্দ সেটা ভোগ, আর চৈতস্থের ক্ষেত্রে ধ্যানাদি, জ্ঞানানুভূতি-মূলক যতো কর্ম্ম তাই হল বিলাস। অর্থাৎ তোমার ধর্ম, কর্মা, বিচার সৎ প্রবৃত্তির বিস্তার নিয়ে যে ঘন আনন্দ, সেটিই বিলাস।

তার সঙ্গে যদি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটে যায়,—সৃষ্টি প্রবৃত্তি জাগে ?—
তাহলে স্থুল ভোগের পর্য্যায় পড়লো ;—এও কি বলে দিতে
হবে ?

তব্ও নাইডু বললেন, ঈশ্বর উপলব্ধির জন্ম জপ, তপ, ধ্যান ? বিলাস ছাড়া আর কি ? দেখছ ওটা উদ্দেশ্যমূলক কর্ম, বিলাস ছাড়া আর কি ?

যদি প্রেম সম্বন্ধ কারও সঙ্গে ঘটে ?

নরনারী নির্বিচারে, কাম সংস্পর্শশৃত্য শুদ্ধ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধিগত সম্বন্ধ যদি হয়, মানব সমাজে এই বিলাস নিয়েই মানবের মহত্ব নিরূপিত হয়। ফলে অ-ভেদ বৃদ্ধিই তো আসবে; তাই তো সৃষ্টির চরম বিলাস। এর বড় এখানে আর কিছু আছে নাকি ?

তাকেও বিলাস বলছেন কেন আপনি ? সংক্ষেপে তত্ত্বটি বুঝাতে। তা ছাড়া ওটা আমি বলছি নাকি ? তবে আবার কে বলেছে।

সারা সৃষ্টি, এই চরাচর, বিশ্বজগৎ যাঁর বিলাস মাত্র, এই

বিলাসই যে তাঁর ঈশ্বরত্ব, অহরহ সর্বক্ষণই এর মধ্যে রয়েছেন, প্রত্যেককে (উস্কানি) প্রেরণা দিচ্ছেন, তাঁর বেশী আবার কে বলবে!

আমরা স্তম্ভিত হ'লাম, কথা যেন শেষ হয়ে গেল। সাধু কতক্ষণ পরে বললেন, এখন হয়েছে তো। আর কি চাই ?

নাইডুর সাহস বেড়ে গিয়েছে; কিছুতে স্থির হতে পারছেন না বেশ ব্যলাম, আত্মাভিমানী মানুষের গরিমার বেগ সংযত হতে চায় না। আরও, বোধ হয় যে, সাধু কিছুতেই রাগ করবেন না, তাই ব্রেই বলে ফেললেন,—চাই তো অনেক কিছুই কিন্তু দেবে কে ?

সাধু বললেন,—

ভিখারীর আকাজ্ঞা কে কবে মেটাতে পেরেচে বাবা, একটির পর আর একটি তার অভাব যে আসবেই। ওটা যে তারই অভাব স্থানির থেয়াল।

দোহাই প্রভু, হেঁয়ালী রাখুন যথার্থ বলুন; আত্মজ্ঞান লাভের জন্ম কিছু কর্মা চাই কিনা।

জ্ঞানলাভের জন্ম চেষ্টা চলতে পারে, চিন্তা চলতে পারে কিন্তু যদি ঈশ্বরলাভের, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাংকারের জন্ম হয় তা হলে। কোন চেষ্টাই চলে না বরং সকল চেষ্টা বা কর্মপ্রবৃত্তি ত্যাগ করাই আসল কাজ। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবের ঠেলায় যা কিছু করবে তাই হবে বিলাস, ঈশ্বরলাভের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। তা তোমারই আনন্দ ও সম্ভোগের ব্যাপার বা বিষয়।

তবুও কেন মনে হয় যেন কিছু করতেই হবে।

আসল কথাটা কি জান, বিসনেস্ম্যান্, মন নিয়েই কারবার কিনা এখানে সব কিছু চেষ্টার ঘারাই লাভ হয়, ছোট বড় সকল কিছুর পিছনে চেষ্টা চাই কাজেই ঈশ্বর, ভগবান, পরমাত্মা অভ বড় জিনিস বিনা চেষ্টায় লাভ হবে, এ যে একটা হাসির কথা, এর চেয়ে অবিশ্বাস্থ আর কি হতে পারে ? নাইডু তবু ছাড়েন না, আমার দিক থেকে একটু বুঝে দেখুন না, প্রভু!

প্রভূ বললেন, বদ্ধ হওয়ার ঐ তো দোষ,—কিছু করতে হবেই না হ'লে নাইড়র অহং শান্ত হতেই পারবেনা। আরে বাবা! নিজ পুরুষার্থেই করছ ত অনেক কিছুই, বিসনেস্ করচো কত রকমের, দান, ধ্যান, জপ, পূজা, উৎসব, তীর্থল্রমণ, সাম্প্রদায়িক ছাপওয়ালা সাধুসেবা, মন্দির-নির্মাণ আরো কত কি। কিন্তু ঈশ্বরলাভ পুরুষার্থের বিষয় নয় যে;—বরং বিরোধী। এ কি ক'রে তোমায় বুঝাব বলো দেখি; তোমার নিজ-শক্তিতে আর পাঁচটা লাভ করার যে কাজ সেই সব কাজের মত তাকে লাভ করবে, কাছে আনবে, বাধ্য করবে সে বস্তু ঈশ্বর নয়। চেষ্টা বা পুরুষার্থে সব কিছুই হতে পারে, কেবল ঐটি ছাড়া।

তবু কিছু করণীয় উপদেশ করুন, বুঝতেই তে। পারছেন সবই।

তা তো পারছি কিন্তু ঐ যে বললাম বেশী আর কিছু করতে হবে না, যা করছো তাই ক্তুর্তিতে করে যাও; সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কালেনাগ্মনা বিন্দতি; জানতো!

আপনি তো চলে যাবেন এখানকার বিলাস শেষ করে—তখন কি নিয়ে থাকব ? আপনাকে ভোলা যাবে না, তবু কিছু উপদেশ পেলে তাই নিয়েই থাকব। এটুকু আর বুঝলেন না।

আমাদের দেশে, নেই-আঁকুড়ে যাকে বলে, তুমি হলে তাই। তোমার ট্যাক্টও যতো টেনাসিটিও ততই দেখচি,—না ছোড় বানদা। আচ্ছা দেখা যাক, একটা বলছি, দেখ যদি পার।

বলুন বলুন প্রভূ। জয় হোক আপনার। আনন্দে নাইড়ু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সাধু বললেন ও ফাঁকা জয় নিয়ে আমি কি কর্ব আর ভগবানও ঘুসখোর নয়। মানুষের জয় অধিকারও নেই। শুনেই নাইডু বললেন, ইউরোপ আমেরিকা তো মানুষের জয় ঘোষণাই করছে, নেচারকে কন্ধার ক'রে।

ওরা করুক ওটা ওদেরই কর্মপথ; আর কংকারের মোহটাই ওদের মধ্যে পরমাত্মারই দান,—সেইটাই ওদের শ্রেষ্ঠ বিলাস; করুক না কংকার নেচারকে, ঠেকলে তখন পথ সহজ হয়ে যাবে। এখন একট স্থির হও দিকি; একেবারেই স্থির।

শুনেই নাইড়ু সোজা কাঠ হয়ে বসলেন, বাড়ীতে জপ তপ কর'তে যেমন ভাবে বসেন।

না না ওরকম কাট হ'লে চলবে না, শরীর সহজ করো; রিপোজ,—শরীর জ্ঞান ছেড়ে দাও—সম্পূর্ণ বিরাম চাই।

খানিকক্ষণ দেখতেই রইলেন ; তারপার ধীরে ধীরে কাঁধে ডান হাতটি রেখে বললেন,

এ শরীর কার ?

আমার।

তারপর সাধু একটি আঙ্গুল নাইড়র বুকে ঠেকিয়ে,—

এর মধ্যে কে আছে ?

আমি---

তারপর ঐ আঙ্গুলটি নাইডুর জ্র যুগের মধ্যে স্পর্শ ক'রে,—

এখানে কি বোধ হচ্ছে ?—

নাইড় চক্ষু ছটি বুজিয়েই বললেন---

আমি—শুধু আমি। শুনে সাধু বললেন—

ঠিক তো ? নাইডু নির্বাক। সাধু বললেন,—বেশ, ঐ আমি বোধটিই তোমার আদল সন্থা। এখন যেখানে বোধটি হচ্ছে ঐখানে মনটি রাখ দিকি! এই হ'ল তোমার নিত্যকর্মের প্রথম অনুষ্ঠান।

কতক্ষণ সব চুপচাপ, নাইডু বেশ স্থির হয়েই গিয়েছেন। সাধু খানিক পর বললেন, তোমার দেহাতিরিক্ত ঐ আমিটি অনুভবের সঙ্গে যখন বেশ মিলে এক হয়ে গিয়েছে তখন থেকেই তোমার আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। শুনছো?

বলুন--

এরপর তোমার সামনে যে মৃত্তিই আসবে, তোমার ঐ আমি, সেই মৃত্তির মধ্যেই রয়েছে;—এইটিই হবে তোমার অনুভূতি। তোমার ঐ আমি সত্তা, সবারই ভিতরে অর্থাৎ তুমি সত্তারূপে সবারই মধ্যেই রয়েছ। যাকেই তুমি দেখনা কেন তার মধ্যে তোমারই ঐ আমি সত্তা। এইটি চালিয়ে যাও দিকি। দেখো! ঠিক ধরতে পেরেচো তো ?

বোধ হয় পেরেছি।

যদি কল্পনা না মেশাও ওর সঙ্গে তা হ'লে সহজ। অতিবৃদ্ধির ফলে কল্পনার যোগ ঘটালেই আর একরকম ফল দেবে তা তোমার ধাতে সইবে না, আমারও বদনাম। তোমার নিজের কোন কাজেই বাধা হবে না এটা। চেষ্টা এটুকু করবে—তোমার শক্র ব'লে কেউ যেন ফাঁক না পড়ে, বাদ না যায়। এইভাবে সবাইকে জড়াও দিকি এই জালে। দেখনা কি ফল হয়। তারপর আর এক কথা—কারো সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথা বা কোন আলোচনাই চলবে না—ল্রীর সঙ্গেও না। মোদ্দা কথা এই যে তুমি ছাড়া তোমার এই সাধনের কথা আর কেউ জানবে না। তারপর যা, সেটা শুধু যখন আমি আসবো তখন বুঝবো, কেমন ?

প্রথম পরিচয়ে দেখেছিলাম যোগী এবং ঐশ্বর্যাশালী; তারপর দেখলাম রাগ মার্গের প্রবল অধিকারী; হরি, হরি এখন দেখলাম —পূর্বজ্ঞানী বৈদান্তিক। এই ত্রি-মূর্ত্তিই সাধুকে পরমহংসের স্তরে ধরে রেখেছে।

এখন শেষ কথাটা শোনো ব'লে সাধু চক্ষু ছটি খুললেন, আজই

আমি যাচ্ছি। যদি আবার কখনও এ দিকে আসি তো দেখা হবে। আচ্ছা এখন বল, পারবে তো গ

চেষ্টা করব, তবে নিশ্চয়ই পারব কিনা,—

আবার সন্দেহ! কাজ নেই তা হ'লে ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার যা কিছু-—

না না, তা হবে না প্রভু! যা দিয়েছেন তা একেবারেই দিয়েছেন, আমার বিশ্বাসটা প্রথম থেকেই জমে গিয়েছিল, কোন সংশয় নেই তবে, বলতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল তাই। এখন থেকে আমরণ এ অভ্যাস আমি ক'রে যেতে পারব।

যে আত্মবিশ্বাস তোমার সকল কর্মগতির মূলে সেইটিই থাকবে এর মধ্যেও,—

এইখানেই ব্যাস করে। বাবাজী।